## ভারতবর্ষ।

### শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা,

২• কর্ণওরালিদ্ ষ্ট্রীট্, মন্তুমদার লাইবেরি

হইতে প্রকাশিত।

১৩১২

म्ला ॥०/० मन याना ।

#### কলিকাতা,

২০ কর্ণওগালিস্ খ্রীট্, "দিনমন্নী প্রেসে" শ্রীহরিচরণ মান্না দারা মুদ্রিত।

### প্রকাশকের নিবেদন।

এই প্রন্থের সমস্ত প্রবন্ধই বঙ্গদর্শনে (নব পর্যায়)
প্রকাশিত হইয়াছিল। একণে কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে
স্থানে সামাত্য পরিরর্ত্তন হইয়াছে মাত্র।

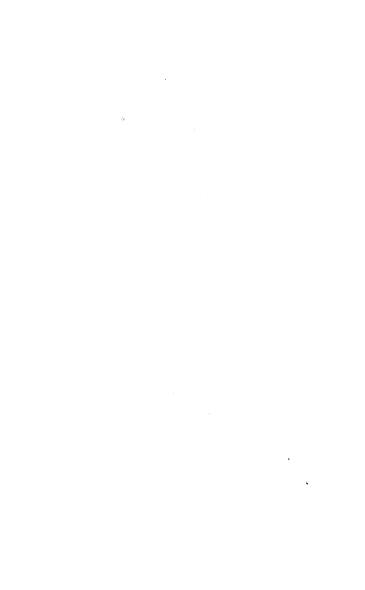

# भूठौ।

| बिरुष् ।                        |            |     | 4   | পৃঠা ৷ |  |
|---------------------------------|------------|-----|-----|--------|--|
| <b>न</b> ववर्ष                  | •••        | ••• | ••• | >      |  |
| ভারতবর্ধের ইতিহাস               | •••        | ••• | ••• | >6     |  |
| বাশ্বণ                          | •••        | ••• | ••• | ৩১     |  |
| <b>होत्नगात्नत्र हि</b> र्हे    | •••        | ••• | ••• | e      |  |
| প্রাচ্য ও পা <b>শ্চাত্য স</b> ভ | ্তার আদর্শ | ••• |     | 15     |  |
| বারোম্বারি-মঙ্গল                | •••        | ••• | ••• | ь₹     |  |
| <b>ম</b> ত্যুক্তি               | •••        | ••• | ••• | >••    |  |
| मन्दित्रत्र कथा                 | •••        | ••• | ••• | ১২৭    |  |
| ধম্মপদং                         | •••        | ••• | ••• | >08    |  |
| 'ৰিজয়া-সন্মিলন                 | •••        | ••• | *** | >84    |  |



# ভারতবর্ষ।

#### নববর্ষ।

অধনা আমাদের কাছে কর্ম্মের গৌরব অত্যন্ত বেশি। হাতের कारह रहोक-- मृदत रहोक्, मिटन रहोक-- मिटनत अवनाटन रहोक. कर्म করিতে হইবে। কি করি. কি করি.—কোণায় মরিতে হইবে— কোথায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে. ইহাই অশাস্কচিত্তে আমরা খুঁজিতেছি। যুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা পৌরবের কথা। কাল. অকাজ, অকারণ কাজ, যে উপাল্লেই হোক, জীবনের শেষ নিমেষপাত পর্যান্ত ছুটাছুটি করিয়া মাতামাতি করিয়া মরিতে হইবে! এই কর্মনাগরদোলার ঘূর্ণিনেশা যথন একএকটা জাতিকে পাইয়া বদে, তথন পৃথিবীতে আর শাস্তি থাকে না। তথন, তুর্ম হিমালয়-শিখরে যে লোমশচাগ এতকাল নিরুদ্রেগে জীবন বহন করিয়া আসিতেছে, তাহারা অকমাৎ শিকারীর গুলিতে প্রাণত্যাগ করিতে পাকে। বিশ্বস্তচিত্ত সীল্ এবং পেঙ্গুয়িন্ পক্ষী এতকাল জনশৃত্ত তুষার-মরুর মধ্যে নির্বিরোধে প্রাণধারণ করিবার স্থ্ওটুকু ভোগ করিয়া चांत्रिएकिन.- चकनक चलनीशांत्र हंशेंद सारे नित्रीह थांनीएन तर्क রঞ্জিত হইরা উঠে। কোথা হইতে বণিকের কামান শিল্পনিপুণ প্রাচীন চীনের কণ্ঠের মধ্যে অহিফেনের পিণ্ড বর্ষণ করিতে পাকে,--এবং

<sup>\*</sup> বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে পঠিত।

আব্দ্রিকার নিভৃত অরণ্যসমাচ্ছন্ন ক্ষণ্ড সভ্যতার বজ্রে বিদীর্ণ হইন্না আর্ত্তিসংরে প্রাণভাগে করে।

এখানে আশ্রমে নির্জ্জন প্রাকৃতির মধ্যে তার হইয়া বসিলে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে। প্রকৃতিতে কর্মের সামা নাই, কিন্তু সেই কর্মাটাকে অন্তরালে রাথিয়া সে আপনাকে হওয়ার মধ্যে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মুধের দিকে বখনি চাই, দেখি, সে অক্লিষ্ট—অক্লান্ত, যেন সে কাহার নিমন্ত্রণে সাজগোজ করিয়া বিত্তীর্ণ নীলাকাশে আরামে আসনগ্রহণ করিয়াছে। এই নিথিলগৃহিণীর রায়াদ্রর কোথায়, ঢেঁকিশালা কোথায়, কোন্ ভাণ্ডারের তারে ইহার বিচিত্র আকারের ভাণ্ড সাজানো রহিয়াছে ? ইহার দক্ষিণ হত্তের হাতাবেড়িগুলিকে আভরণ বলিয়া ভ্রম হয়, ইহার কাজকে লালার মত মনে হয়, ইহার চলাকে নৃত্য এবং চেষ্টাকে গুলানীস্থের মত জ্ঞান হয়। ঘ্র্যামান চক্রগুলিকে নিয়ে গোপন করিয়া স্থিতিকেই গতির উর্দ্ধে রাথিয়া, প্রকৃতি আগনাকে নিত্যকাল প্রকাশনান রাথয়াছে—উর্দ্ধান কর্মের বেগে সিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়নান রর্মারাছি—উর্দ্ধ্যান কর্মের বেগে সিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়নান রর্মারাছি—উর্দ্ধ্যান কর্মের বেগে সিজেকে অস্পষ্ট এবং সঞ্চীয়নান কর্মের ত্রপে নিজেকে আছের করে নাই।

এই কর্মের চতুর্দিকে অবকাশ, এই চাঞ্চল্যকে ধ্রুবশাস্তির দ্বারা মন্তিত করিয়া রাখা,—প্রকৃতির চিয়নবীনভার ইহাই রহস্ত। কেবল ন্বীনভা নহে, ইহাই ভাহার বল।

ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম আকাশের নিকট, তাহার গুড়ধ্পর প্রান্তরের নিকট, তাহার অলজ্জটামণ্ডিত বিরাট্ মধ্যহের নিকট, ভাহার নিকবকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাজির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল ভন্কতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারত-বর্ষ কর্মের জীতদাস নহে।

স্কল জাতির স্ভাবগত আদর্শ এক নয়-ভাহা লইয়া ক্ষোভ

করিবার প্রয়েজন দেখি না। ভারতবর্ষ মাহ্মকে লজ্মন করিয়া কর্মকে বড় করিয়া তোলে নাই। ফলাকাজ্জাহীন কর্মকে মাহাত্ম্ম দিয়া সেবস্তুত কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাজ্জা উপ্ভাইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপারে মাত্মক কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা উপলক্ষ্যমাত্ত্য।

বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষের এই প্রাচীন স্তর্নতা ক্ষুর হইয়াছে। ভাহাতে যে আমাদের বলবুদ্ধি হইতেছে. এ কথা আমি মনে করি না। ইচাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হইতেছে। ইহাতে প্রতিদিন আমাদের নিষ্ঠা বিচলিত, আমাদের চরিত্র ভগ্ন-বিকার্ণ, আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত এবং আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। পূর্বে ভারতবর্ষের কার্য্যপ্রণালী অতি সহজ্ব-সরল, অতি প্রশান্ত, অথচ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আড়ম্বরমাত্রেরই অভাব ছিল, তাহাতে শক্তির অনাবশ্রক অপব্যয় ছিল না। সভী স্ত্রী অনায়াদেই স্বামীর চিতার আরোহণ করিত. দৈনিক-সিপাহী অকাতরেই চানা চিবাইয়া লডাই করিতে বাইত, আচাররকার জ্ঞা সকল অন্থবিধা বহন করা, সমাজরক্ষার জন্ম চূড়াস্ত তঃখ ভোগ कत्रा এবং ধর্মারক্ষার জন্ত প্রাণবিসর্জ্জন করা, তথন অভ্যন্ত সহজ ছিল। নিশুদ্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এথনো সঞ্চিত হইয়া चाहि ; चामत्रा निष्कर रेशांक जानि ना। नातिष्मात य कठिन वन. মোনের যে গুপ্তিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাস্তীর্ঘ্য, ভাহা আমরা করেকজন শিক্ষাচঞ্চল বুবক বিলাদে, অবি-খালে, অনাচারে, অফুকরণে, এখনো ভারতবর্ষ হতে দুর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযদের বারা, বিখাসের বারা, ধ্যানের বারা এই যুক্ত্য-তরহীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতকর্মের সুমঞ্জীতে সুমুখ্য এবং সঞ্চার मार्था काठिक, (नाक्यायहारत स्मामनका अवश व्यक्तिकश्व युद्ध वसाम

কার্যাছে। শান্তির মর্মাগত এই বিপুল শক্তিকে অফুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্তকে জানিতে হইবে। বহু তুর্গতির মধ্যে বহুশতাদী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই ন্তির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠান্দ্রভিষ্ঠ শক্তিই স্বাগ্রত হইয়। সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হন্ত প্রসারিত করিবে.— ইংরাজি কোর্ন্তা, ইংরাজের দোকানের আস্বাব, ইংরাজি মাষ্টারের ৰাকভিন্নিগার অবিকল নকল কোথাও থাকিবে না, কোন কাজেই আমরা আজে যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া লাগিবে না। দেখিতেছি না,—জানিতে পারিতেছি না, ইংরাজিস্কলের বাতায়নে ৰদিয়া বাহার সজ্জাহীন আভাদমাত্ত চোথে পড়িতেই আমরা লাল ছইয়া মুথ ফিরাইডেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাভী পটতালে সভার সভার নৃত্যু করিয়া বেডায় না.— ভাহা মামাদের নদীতীরে কল্ররৌল্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ধুসর প্রাপ্তরের মধ্যে কৌপীনবন্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন বসিয়া আছে। তাহা ৰলিষ্ঠ-ভীষণ, তাহা দাৰুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ত্ৰতধারী-তাহার ক্লশপঞ্জ-রের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত, অশোক, অভয় হোমারি এখনো অলিতেছে। আর আজিকার দিনের বছ আড়ম্বর, আফালন, করতালি, মিথ্যাবাকা, যাহা আমাদের শুর্চিত, যাহাকে সমস্ত ভারত-ৰর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি ৰাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেশিত পশ্চিমসমূত্রের উদগীর্ণ ক্ষেনরাশি — जाहा, यनि कथरना अफ़ व्यारम, ममनिरक छेफ़िय़ा व्यमुख इन्हेंबा बहिट्य। उथन मिथित, के अविहानिक मिक महानित मीशहक हर्द्या-গের মধ্যে অলিতেছে তাহার পিকল জটাত্ট বঞ্চার মধ্যে কম্পিত হই-टिलाइ ;-- रथन बराइत शक्करन चित्रविश्वक डिकांतरनत हे सामि वस्त्रका

আর গুনা যাইবে না, তথন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণবাছর গৌহবলরের সঙ্গে তাহার গৌহবড়ের ঘর্ষণঝন্ধার সমস্ত মেঘমক্রের উপরে শক্ষিত হইরা উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভ্তবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, বাহা স্তক্ষ—তাহাকে উপেক্ষা করিব না, বাহা মৌন—তাহাকে অবিশাস করিব না,—বাহা বিদেশের বিপুল বিলাসসামগ্রীকে ক্রক্ষেপের নারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বিলয়া উপেক্ষা করিব না; কর্মাত্যে তাহার সন্মুথে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নি:শব্দে তাহার প্রশ্ব মাথায় তুলিয়া স্তক্ভাবে গুহে আসিয়া চিস্তা করিব।

আজি নববর্ষে এই শৃষ্ঠ প্রান্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের আর একটি ভাব আমরা হাদরের মধ্যে গ্রহণ করিব। তাহা ভারতবর্ষের একা-কিছ। এই একাকিছের মধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জ্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা হ্রহ। পিতামহর্গণ এই একাকিছ ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত-রামায়ণের ভার ইহা আমাদের জাতীয় সম্পতি।

সকল দেশেই একজন অচেনা বিদেশী পথিক অপূর্ব্ব বেশভ্বায় আসিয়া উপস্থিত হইলে, স্থানীয় লোকের কৌতৃহল যেন উন্মন্ত হইয়া উঠে—তাহাকে বিরিয়া, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, আবাত করিয়া, সন্দেহ করিয়া বিত্রত করিয়া তোলে। ভারতবাসী অতি সহজে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে—তাহার বারা আহত হয় না এবং তাহাকে আবাত করে না। চৈনিক পরিত্রাজক কাহিয়ান, হিয়োন্ধ্সাং যেমন অনায়াসে আত্মীয়ের ভার ভারত পরিত্রমণ করিয়া গিয়াছিলেন, রুয়োপেক্রনো সেরপ পারিতেন না। ধর্মের ঐক্য বাহিরে পরিদৃষ্টমান নহে,—বেধানে ভাষা, আক্রতি, বেশভ্বা, সমন্তই শতয়্র, সেধানে কৌতৃহলের নির্মুর আক্রমণকে পদে পদে অতিক্রম করিয়া চলা অসাধ্য। কিছ ভারতবর্ষীয় একাকী আত্মসমাহিত—সে নিজের চারিছিকে একট

চিরস্থারী নির্জ্জনতা বহন করিয়া চলে—দেইজন্ধ কেহ তাহার একেবাঞ্চে গারের উপর আসিয়া পড়ে না। অপরিচিত বিদেশী তাহার পার্থ দিয়া চলিরা ঘাইবার যথেষ্ঠ স্থান পার । বাহারা সর্বাদাই ভিড় করিয়া, দল বাধিয়া, রাজা জুড়িয়া বসিয়া থাকে, তাহাদিগকে আঘাত না করিয়া এবং তাহাদের কাছ হইতে আঘাত না পাইয়া নৃতৃন লোকের চলিবার সন্তাবনা নাই। তাহাকে সকল প্রশ্নের উরর দিয়া, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্থ হইয়া, তবে এক পা অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু ভারতবর্বীয় য়েথানে থাকে, সেথানে কোন বাধা রচনা করে না—তাহার স্থানের টানাটানি নাই— তাহার একাকিছের অবকাশ কের না—তাহার স্থানের টানাটানি নাই— তাহার একাকিছের অবকাশ কের লাভিয়া লইতে পারে না। গ্রীক্ হউক্, আরব হউক্, তৈন হউক্, সে জললের স্থায় কাহাকেও আটক করে না, বনস্পতির স্থায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাধিয়া দেয়—আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোন কথা বলে না।

এই একাকিন্তের মহত্ব বাহার চিত্ত আকর্ষণ করে না, সে ভারতবর্ষকে ঠিকমত চিনিতে পারিবে না। বহুশতালী ধরিরা প্রবল বিদেশী
উন্মন্ত বরাহের জার ভারতবর্ষকে এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত
পর্যান্ত দক্তবারা বিদীণ করিরা ক্ষিরিয়াছিল, তথনো ভারতবর্ষ আপন
বিত্তীণ একাকিত্ববারা পরিরক্ষিত ছিল—কেইই তাহার মর্মান্তানে
আঘাত করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ যুদ্ধ-বিরোধ না করিয়াপ্ত
নিজেকে নিজের মধ্যে অতি সহজে অতত্র করিয়া রাখিতে জানে—
সেজ্জা এ পর্যান্ত অন্ত্রধারী প্রহরীর প্ররোজন হয় নাই। কর্ণ বেরুপ
সইজ কবচ লইয়া জ্বাগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষীর প্রাকৃতি সেইয়প
একটি সহজ্ব বেষ্টনের বারা আয়ুত—সর্কপ্রকার বিরোধবিপ্লবের মধ্যেও
একটি হর্তেক্ত শান্তি তাহার সজে সজে অচলা হইয়া ক্ষিরে—তাই সে
ভাতিয়া পড়ে না, মিশিয়া বার না, ক্ষেহ তাহাকে প্রাস্ত করিছে পারেঃ

আ—সে উন্মন্ত ভিড্নের মধ্যেও একাকী বিরাজ করে।

যুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ। ভারতবর্ষ তাহার বিপ্রীত। ভারতবর্ষ তাহার করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। যুরোপর ধন-সম্পদ্, আরাম-স্থধ নিজের—কিন্তু তাহার দান-ধ্যান, স্থল-কলেন্দ্র, ধর্মচর্চ্চা, বাণিজ্ঞাব্যবসায়, সমস্ত দল বাধিয়া। আমাদের কর্মব্যক্ষার একলার নহে—আমাদের দান ধ্যান অধ্যাপন, আমাদের কর্মব্য

এই ভাৰটাকে চেষ্টা করিয়া নষ্ট করিতে হইবে, এমন প্রতিজ্ঞা-করা किছ नहि—कतियां अविश्व किन क्या नाहे. बहेरवं अना। असन कि. বাণিজ্যবাবদায়ে প্রকাশ্ব মুলধন একজামগায় মস্ত করিয়া উঠাইয়া তাহার আওতার ছোটছোট সামর্থ্যগুলিকে বলপুর্বক নিক্ষল করিয়া তোলা শ্রেম্বন্ধর বোধ করি না। ভারতবর্ষের তরুবার যে মরিয়াছে. সে একতা হইবার জাটতে নহে-তাহার যন্ত্রের উন্নতির অভাবে। তাঁত যদি ভাল হয় এবং প্রভ্যেক তম্ভবায় যদি কাজ করে, অন্ধ করিয়া খায়, সম্ভষ্টচিত্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তবে সমাজের মধ্যে প্রকৃত দারিদ্রোর ও ঈর্ষার বিষ জমিতে পায় না এবং মাঞ্চেষ্টার তাহার জটিল কলকারখানা লইয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে পারে না। শিক্ষিত জাপানী বলেন. "তোমরা বছব্যয়সাধ্য বিদেশী কল লইয়া বড় কারবার ফাঁদিতে চেষ্টা করিয়োনা। আমরা জার্মাণী হইতে একটা বিশেষ কল আনাইয়া অবশেষে কিছুদিনেই সন্তা কাঠে তাহার স্থলভ ও সরল প্রতিক্রতি করিয়া শিল্পিসম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে তাহা প্রচারিত করিয়া मित्राहि—हेशार्क कास्त्रद **डेब्रांक इ**हेब्राह, नकाम बाहात्र थाहे-তেছে।" এইরপে যম্রতম্ভকে অত্যস্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অরকে সকলের পক্ষে ত্রুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ। क कथा सामानिशतक मत्न दाथिए इटेरव।

चारमान वन, भिका वन, हिछकर्य वन, नकनरक्टे धकास करिन छ

ছঃসাধ্য করিয়া তুলিলে, কাজেই সম্প্রদারের হাতে ধরা দিতে হয়।
ভাহাতে কর্মের আয়োজন ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর এতই বৃহৎ হইরা
উঠে যে, মাক্র আছের হইরা যায়। প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায়
কর্মজীবীরা যস্ত্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন
দেখিয়া স্তন্তিত হই—তাহার তলদেশে বে নিদারণ নরমেধ্যক্ত অহোরাজ
অমুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা গোপনে থাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা
গোপন নহে—মাঝেমাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের
সংবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপে বড় দল ছোট দলকে পিয়িয়া ফেলে,
বড় টাকা ছোট টাকাকে উপবাসে ক্ষাণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকারে মত চোধ বজিয়া গ্রাস করিয়া কেলে।

কাজের উত্তমকে অপ্রিমিত বাড়াইয়া তুলিয়া, কাজগুলাকে প্রকাঞ্চ করিয়া, কাজে কাজে লড়াই বাধাইয়া দিয়া যে অশাস্তি ও অসম্ভোষের বিষ উন্মথিত হইয়া উঠে, আপাতত সে আলোচনা থাক্। আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল ক্ষণ্মখনিত দানবীয় কারথানা-গুলার ভিতরে, বাহিরে, চারিদিকে মাহুষগুলাকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জ্জনত্বের সহজ অধিকায়,— একাকিছের আক্রেটুকু, থাকে না। না থাকে স্থানের অবকাশ, না থাকে কালের অবকাশ, না থাকে ধ্যানের অবকাশ। এইরূপে নিজের সঙ্গ নিজের কাছে অত্যন্ত অনভাত্ত হইয়া পড়াতে, কাজের একটু ফাঁক হইলেই মদ থাইয়া প্রমোদে মাতিয়া বলপ্র্কাক নিজের হাত হইতে নিয়্কৃতি পাইবার চেষ্টা ঘটে। নীয়ব থাকিবার, স্তব্ধ থাকিবার, আনন্দে থাকিবার সাধ্য আর কাহারো থাকে না।

যাহারা শ্রমজীবী, তাহাদের এই দশা। যাহারা ভোগী, তাহারা ভোগের নব নব উত্তেজনার ক্লান্ত। নিমন্ত্রণ, বেখা, নৃত্য, বোড়দৌড়, শিকার, ভ্রমণের ঝড়ের মূথে শুক্ষপত্রের মত দিনরাত্রি ভাহারা নিজেকে জাবর্ত্তিত করিয়া বেড়ার। ঘৃণাগতির মধ্যে কেছ কথনো নিজেকে এবং জগংকে ঠিকভাবে দেখিতে পার না, সমস্তই অত্যন্ত ঝাপ্সা দেখে। বদি একমুহর্তের জন্ম তাহার প্রমোদচক্র থামিয়া বার, তবে সেই কণ-কালের জন্ম নিজের সহিত সাক্ষাৎকার, বৃহৎ জগতের সহিত মিলন-লাভ, তাহার পক্ষে অৃত্যন্ত হঃসহ বোধ হয়।

ভারতবর্ষ ভোগের নিবিড্তাকে আত্মীরম্মজন প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া লঘু করিয়া দিয়াছে, এবং কর্মের ছটিলতাকেও সরল করিয়া আনিয়া মায়্রে-মায়্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহাতে ভোগে, কর্মে এবং ধানে প্রভ্যেকেরই ময়্বাড্রচর্চার যথেষ্ঠ অবকাশ থাকে। ব্যবসায়ী—সেও মন দিয়া কথকতা শোনে, ক্রিয়াকর্ম করে; শিল্পী—সেও নিশ্চিস্তমনে হ্রর করিয়া রামায়ণ পড়ে। এই অবকাশের বিস্তারে গৃহকে, মনকে, সমাজকে কলুবের ঘনবাপা হইতে অনেকটাপরিমাণে নির্মাণ করিয়া রাথে — দৃষিত বায়ুকে বদ্ধ করিয়া রাথে না, এবং মলিনভার আবর্জনাকে একেবারে গালের পাশেই জ্বমিতে দেয় না। পরস্পরের কাড়াকাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষিতে গে রিপুর দাবানল জ্বিয়া উঠে, ভারতবর্ষে গুলা প্রশানত থাকে।

ভারতবর্ষের এই একাকী থাকিয়া কাজ করিবার ব্রতকে যদি আমরা প্রত্যেকে গ্রহণ করি, তবে এবারকার নবর্ষ আশিব-বর্ষণে ও কল্যাণশস্তে পরিপূর্ণ হইবে। দল বাঁধিবার, টাকা জুটাইবার ও সক্ষরকে স্কীত করিবার জন্ত স্কৃতিরকাল অপেকা না করিয়া যে যেথানে আপনার গ্রামে, প্রান্তরে, পল্লীতে, গৃহে, দ্বিরশাস্তৃতিত্তে ধৈর্য্যের সহিত ক্সন্তোবের সহিত পূণ্যকর্ম—মঙ্গলকর্ম সাধন করিতে আরম্ভ করি; আড্মরের অভাবে ক্ষু না হইয়া, দরিদ্র আয়োজনে কৃষ্টিত না হইয়া, দেশীয় ভাবে লজ্জিত না হইয়া, কৃতীরে থাকিয়া, মাটতে বসিয়া, উত্তরীয় পরিয়া সহজ্ভাবে কর্মে প্রস্তুত্ত হই; ধর্মের সহিত কর্মকে, কর্মের সহিত

শাস্তিতে জড়িত করিয়া রাথি; চাতকপক্ষীর স্থায় বিদেশীর করতালিবর্ষণের দিকে উর্দ্ধে তাকাইয়া না থাকি; তবে ভারতবর্ধের ভিকরকার বর্ধার্থ বলে আমরা বলী হইব। বাহির হইতে আঘাত পাইতে
পারি, বল পাইতে পারি না; নিজের বল ছাড়া বল নাই। ভারতবর্ধ
যেথানে নিজবলে প্রবল, সেই স্থানটি আমরা যদি আবিদ্ধার ও অধিকার
করিতে পারি, তবে মুহুর্তে আমাদের সমস্ত লজ্জা অপসারিত হইরা
বাইবে।

ভারতবর্ষ ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ, সকলকেই মর্য্যাদাদান করিয়াছে। এবং সে মর্ব্যাদাকে ছরাকাজ্ফার ছারা লভ্য করে নাই। বিদেশীরা বাহির হইতে ইহা দেখিতে পার না। যে বাক্তি যে পৈত্রিক কর্ম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে কর্ম যাহার পক্ষে স্থলভত্ম, ভাছা পালনেই তাহার গৌরব—তাহা হইতে ভ্রন্ন হইলেই ভাহার অমর্যাদা। এই মর্য্যাদা মন্তবাত্তকে ধারণ করিয়া রাখিবার একমাত্ত উপায়। পৃথিবীতে অবস্থার অসাম্য থাকিবেই. উচ্চ অবস্থা অতি অৱ লোকেরই ভাগ্যে ঘটে--বাকি সকলেই যদি অবস্থাপন্ন লোকের সহিত ভাগ্য ভূলনা করিয়া মনে মনে অমর্য্যাদা অনুভব করে, তবে তাহারা আপন দীনতায় যথাৰ্থ*ই ক্ষুদ্ৰ হইয়া পড়ে। বিলাতের শ্ৰমজী*বি প্ৰাণপ**ে** কাজ করে বটে, কিন্তু সেই কাজে তাহাকে মর্যাদার আবরণ দের না। দে নিজের কাছে হীন বলিয়া যথার্থ ই হীন হইয়া পড়ে। এইরপে মুরোপের পনেরো-আনা লোক দীনতায়, উর্বায়, বার্থ প্রয়াসে **ष्ट्रितः। युरताशीय खमनकाती, निरक्रामत मतिल ও निम्नाः सीमार्याना स्वा** हिमारव आभारतत्र मतिक । अ निम्न-त्यां वैद्यापत विहास करत-छार्व, তাহাদের ত:খ ও অপমান ইহাদের মধ্যেও আছে। কিন্ত তাহা একেবারেই নাই। ভারতবর্ষে কর্মবিভেদ—শ্রেণীবিভেদ স্থনির্দিষ্ট बनिवाहे. উচ্চশ্রেণীরেরা নিজের স্বাতম্বরকার জন্ম নিমশ্রেণীকে লাঞ্ছিত করিয়া বহিষ্কৃত করে না। ব্রাহ্মণের ছেলেরও বাগ্দি দাদা আছে।
গণ্ডিটুকু অবিতর্কে রক্ষিত হয় বলিয়াই পরস্পারের মধ্যে যাতায়াত,
মামুবে-মামুবে হৃদয়ের সম্বন্ধ বাধাহীন হইলা উঠে—বড়দের অনাত্মীয়তার
ভার ছোটদের হাড়গোড় একেবারে পিষিয়া ফেলে না। পৃথিবীতে
যদি ছোট-বড়র অসামা অবশ্রস্তাবীই হয়, যদি স্বভাবতই সর্ব্বত্তই
সকলপ্রকার ছোটর সংখ্যাই অধিক ও বড়র সংখ্যাই স্বল্ল হয়, তবে
সমাজের এই অধিকাংশকেই অমর্য্যাদার লজ্জা হইতে রক্ষা করিবার
ক্ষম্ত ভারতবর্ষ যে উপায় বাহির করিয়াছে, তাহারই শ্রেষ্ঠত স্বীকার
করিতে হইবে।

মুরোপে এই অমর্যাদার প্রভাব এতদুর ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, সেধানে একদল আধুনিক স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক হইয়াছে বলিয়াই, লজ্জাবোধ করে। গর্ভধারণ করা, স্থামি-সম্ভানের সেবা করা, তাহারা কুণ্ঠার বিষয় জ্ঞান করে। মানুষ বড় কর্মবিশেষ বড় নছে; মনুষ্ড্রকা ক্রিরা যে-কর্মাই করা যায়, ভাহাতে অপমান নাই ;—দারিদ্রা লজ্জাকর নহে, সেবা লজ্জাকর নহে, হাতের কাজ লজ্জাকর নহে,—সকল কর্মে. দকল অবস্থাতেই সহজে মাথা তুলিয়া রাথা যায়, এ ভাব য়ুরোপে স্থান পার না। সেইজন্ত সক্ষম, অক্ষম, সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ হইবার জন্তী সমাজে প্রভূত নিক্ষণতা, অন্তহীন বুথাকর্ম ও আত্মহাতী উন্তমের शृष्टि कतिएक थारक। चत्र याँ है त्व पत्रा, खन चाना, वाहेना वाही. আত্মীয়-অতিথি সকলের সেবাশেষে নিজে আহার করা, ইহা যুরোপের চক্ষে অত্যাচার ও অপমান, কিন্তু আমাদের পকে ইছা গৃহলন্ত্রীর উর্ভ ক্ষধিকার,—ইহাতেই ভাহার পুণা, তাহার সম্মান। বিলাতে এই সমস্ত কাজে যাহারা প্রতাহ রত থাকে. শুনিতে পাই, তাহারা ইডৰভাব প্ৰাপ্ত হইৱা শ্ৰীন্ৰষ্ট হয়। কারণ, কাৰুকে ছোট স্বানিয়া ভাতা করিতে বাধা হইলে, মাতুষ নিজে ছোট হর। আমাদের:

লক্ষীগণ যতই সেবার কর্ম্মে ব্রতী হন,—তৃচ্ছ কর্মসকলকে পুণ্যকর্মা বলিয়া সম্পন্ন করেন,—অসামান্ততাহীন স্থানীকে দেবতা বলিয়া ভক্তিকরেন, ততই তাঁহারা প্রীসৌন্দর্য্যে-পবিত্রতায় মণ্ডিত হইয়া উঠেন—
তাঁহাদের পুণ্যজ্যোতিতে চতৃদ্দিক্ হইতে ইতরতা অভিভূত হইয়া প্রায়ন করে।

যুরোপ এই কথা বলেন যে, সকল মানুষেরই সব হইবার অধিকার আছে— এই ধারণাতেই মানুষের গৌরব। কিন্তু বন্ধতই সকলের সব হইবার অধিকার নাই, এই অতি সত্যকথাটি সবিনয়ে গোড়াতেই মানিয়া লওয়া ভাল। বিনয়ের সহিত মানিয়া লইলে তাহার পরে আর কোন অগৌরব নাই। রামের বাড়ীতে ভামের কোন অধিকার নাই, এ কথা স্থিরনিশ্চিত বলিয়াই রামের বাড়ীতে কর্তৃত্ব করিতে না পারিলেও ভামের তাহাতে লেশমাত্র লজ্জার বিষয় থাকে না। কিন্তু ভামের যদি এমন পাগ্লামি মাথায় জোটে যে, সে মনে করে, রামের বাড়ীতে একাধিপত্য করাই তাহার উচিত—এবং সেই বুথাচেষ্টার সে বারংবার বিড়ম্বিত হইতে থাকে, তবেই তাহার প্রত্যহ অপমান ও ছংথের সীমা থাকে না। আমাদের দেশে স্বস্থানের নির্দিষ্ট গঙ্গীর মধ্যে সকলেই আপনার নিশ্চিত অধিকারটুকুর মর্যাদা ও শান্তি লাভ করে বলিয়াই, ছোট স্ক্রেণা পাইলেই বড়কে থেলাইয়া যায় না, এবং বড়ও ছোটকে সর্বাদা সর্বপ্রয়রে থেলাইয়া রাঝে না।

যুরোপ বলে, এই সস্তোষই, এই জিগীবার অভাবই, জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা যুরোপীর সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। যে লোক জাহাজে আছে, তাহার পক্ষে বে বিধান, যে লোক ঘরে আছে, তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। যুরোপ যদি বলে সভ্যতামাত্রেই সমান এবং সেই বৈচিত্রাহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল যুরোপেই আছে, তবে ভাহার সেই স্পর্দ্ধাবাক্য শুনিরাই

ভাড়াতাড়ি আমাদের ধনরত্বকে ভাঙা-কুলা দিরা পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সঙ্গত হয় না।

বস্তুত সজ্যোবের বিক্ষতি আছে বলিয়াই অত্যাকাজ্জার যে বিকৃতি
নাই, এ কথা কে মানিবে 
 সজ্যোবে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলে যদি কাজ্জে
শৈথিল্য আনে, ইহা সত্য হয়, তবে অত্যাকাজ্জার দম বাড়িয়া গেলে
যে ভূরি-ভূরি অনাবশুক ও নিদারণ অকাজের স্পৃষ্টি হইতে থাকে,
এ কথা কেন ভূলিব 
 প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটেরা থাকে।
এ কথা মনে রাথা কর্ত্বর্য,
সজ্যোষ এবং আকাজ্জা ছয়েরই মাজা বাড়িয়া গেলে বিনাশের কারণ
জয়েন।

অতএব সে আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সম্বেষ, সংযম, শান্তি, কমা, এ সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অক্ষ। ইহাতে প্রতিযোগিতা-চক্মকির ঠোকাঠুকি-শব্দ ও ক্ষুলিঙ্গবর্ধণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধ-নিঃশব্দ জ্যোতি আছে। স্টে শব্দ ও ক্ষুলিঙ্গকে এই ধ্রুবজ্যোতির চেয়ে ম্ল্যবান্মনে করা বর্ষরতামাত্র। যুরোপীয় সভ্যতার বিস্থালয় হইতেও যদি সে বর্ষরতা প্রস্ত হয়, তবু তাহা বর্ষরতা।

আমাদের প্রকৃতির নিভ্ততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজি নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্মের অনস্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া লান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকিতের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিবােগিতার নিবিভূসংঘর্ষ ও উর্বাকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিভ মর্ম্যাদার মধ্যে পরিবেটিত। এই যে কর্মের বাসনা, জনসংঘের সংঘাত ও জিনীয়ার উত্তেজনা হইতে মুক্তি, ইহাই সমস্ত ভারতবর্ষকে ব্রক্ষের

পথে, ভয়হীন শোকহীন মৃত্যুহীন পরম মুক্তির পথে স্থাপিত করিয়াছে। য়ুরোপ বাহাকে "ফ্রীডাম"বলে, সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্তই ক্ষীণ। দে মুক্তি চঞ্চল, তুর্বল, ভীফ, তাহা স্পর্দ্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর,—ভাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকেও নিজের সমতৃণ্য মনে করে না. এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিক্লভ করিতে চাহে ৷ তাহা কেবলি অন্তকে আঘাত করে. এইজন্ত অন্তের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্ম্মে-চর্ম্মে, অন্তে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়াথাকে—তাহা আত্মরক্ষার জন্ত স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসন্থনিগড়ে বন্ধ করিয়া রাথে—তাহার অসংখ্য সৈল্প মমুষ্যত্তভ্ৰষ্ট ভীষণ যন্ত্ৰমাত্ৰ। এই দানবীয় "ফ্ৰীডাম" কোনকালে ভারতবর্ষের তপস্থার চরম বিষয় ছিল না-কারণ আমাদের জনসাধা-রণ অনাসকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীনতর ছিল। আধনিক-কালের ধিকারসত্ত্বেও এই "ফ্রীডাম" আমাদের সর্ব্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল—এই ফ্রীডামের চেয়ে উন্নততর-বিশালতর যে মহত্ত- যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্থার ধন. তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি.— অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়-বড় রাজমুকুট পবিত্র হইবে।

এইখানেই নববর্ষের চিন্তা আমি সমাপ্ত করিলাম। আজ পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিরাছিলাম, কারণ, পুরাতনই চিরনবীনভার
অক্ষর ভাণ্ডার। আজ যে নবকিসগরে বনগল্পী উৎসববন্ত পরিরাছেন,
এ বন্ত্রখানি আজিকার নছে—যে ঋষিকবিরা ত্রিষ্টুভ্ছন্দে তরুণী উষার
ৰন্ধান করিরাছেন, তাঁহারাও এই মস্ণ-চিক্তণ পীতহরিৎ বসনধানিতে
বনশ্রীকে অক্সাৎ সাজিতে দেখিরাছেন—উজ্জারনীর পুরোভানে
কালিলাসের মুখদৃষ্টির সন্মুখে এই সমীরক্ষপিত কুক্ষগন্ধি অঞ্চলপ্রাভানী
নবস্থাকরে কলমল করিরাছে। নৃতনছের মধ্যে চিরপুরাতনকে আছু-

ভৰ করিলে তবেই অনের বৌবনসমূত্রে আমাদের জীর্ণজীবন মান করিতে পার। আজিকার এই নববর্ষের মধ্যে ভারতের বছসহল্র পরাতন বর্ষকে উপণ্ডি করিতে পারিলে, তবেই আমাদের তর্বলতা, আমাদের লক্ষা, आमारतत्र लाक्ष्मा. आमारतत्र विधा पृत रुटेशा योटेरव । धात कता कूरन-পাতার গাছকে সান্ধাইলে তাহা আজ থাকে. কাল থাকে না। সেই ন্তনছের অচিরপ্রাচীনতা ও বিনাশ কেছ নিবারণ করিতে পারে না। नववन, नवरतोन्नर्या, आमता यनि अञ्चल रहेटल थात्र कतिवा नहेना नांकिटड যাই, তবে তইদগুবাদেই তাহা কাৰ্য্যতার মাল্যরূপে আমাদের ললাটকে উপহ্দিত করিবে; ক্রমে তাহা হইতে পুষ্প-পত্র ঝরিয়া পিয়া কেবল ৰন্ধনরজ্জুটুকুই থাকিয়া ঘাইবে। বিদেশের বেশভূষা-ভাবভলী আমাদের গার্টো দেখিতে দেখিতে মলিন, খ্রীহীন হইয়া পড়ে—বিদেশের শিক্ষা রীতিনীতি আমাদের মনে দেখিতে দেখিতে নিজ্জীব ও নিক্ষণ হয়. কারণ, তাহার পশ্চাতে স্থাচিরকালের ইতিহাস নাই- তাহা অসংলয়, অসঙ্গত, তাহার শিকড় ছিন্ন। অন্তকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিবে—সারাহে বধন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে, তথনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না—তথন সেই অমানগৌরৰ মাল্যথানি আশীর্কাদের সহিত আমাদের পুত্রের লগাটে वाधिया मिया जाहारक निर्जयिक्त ग्रवनकमस्य विकासन शर्थ तथान कतित। अम रहेरत, जात्रजनर्सित्रहे अम रहेरत। त जात्रज श्रीहीन. यांश श्राह्म , यांश त्रहर, यांश छेनात, यांश निकाक, छांशांतरे क्य रहेत्. - आंग्रजा- यांश्रां है:दाक्षि वनिए हि, अविशांत क्विए है, शिशां ক্তিডেছি, আন্দালন ক্রিডেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে-

"মিলি মিলি ঘাওব সাগরলহরী সমানা।"

ভাহাতে নিতৰ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভারাছর বৌনী ভারত চতুপাথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা বধন আমাদের সমস্ত চটুলভা সমাধা করিয়া পুত্রকভাগপকে কোট্-ফ্রক্ পরাইয়া দিয়া বিদার হইব, তথনো দে শাস্তচিতে আমাদের পৌত্রদের জঞ্চ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, ভাহারা এই সক্ষাসীর সন্মুখে করবোড়ে আসিয়া কহিবে—"পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।"

তিনি কহিবেন—"ও' ইতি ব্ৰহ্ম।" তিনি কহিবেন—"ভূমৈব হুখং নালে হুখমতি।" তিনি কহিবেন—"জানন্দং ব্ৰহ্মণো বিশ্বান্ ন বিভেতি কদাচন .

### ভারতবর্ষের ইতিহাস।

\* আমাদের দেশে রাজা ছিলেন সমাজের একটি অস। ব্রাক্ষণ গুরুগণও একভাবে সমাজরক্ষা-ধর্মরক্ষার প্রবৃত্ত ছিলেন, ক্ষন্ত্রির রাজারাও অন্তভাবে সেই কার্য্যেই ব্রতী ছিলেন। দেশরক্ষা গৌণ, কিন্তু দেশের ধর্ম্মরক্ষাই তাঁহা-দের মুধ্য কর্ত্তব্য ছিল। ভারতবর্ষে সাধারণত রাজা সমস্ত দেশকে গ্রাসকরেন নাই। তাঁহারা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের স্থান সীমাবদ্ধ, নির্দিষ্ট ছিল। সেইজন্ম রাজার অভাবে ভারতীয় সমাজ অস্কছীন হইত, তুর্বল হইত, তুর্ মরিত না। যেমন এক চক্ষুর অভাবে অন্ত চক্ষ্
দিরা দৃষ্টি চলে, তুমনি স্বদেশী রাজার অভাবেও সমাজের কাজ চলিয়া গেছে।

বিদেশী রাজা আর সমস্ত অধিকার করিতে পারে, কিন্তু সামাজিক সিংহাসনের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। সমাজই ভারতবর্বের মর্ম্মস্থান; সেই সমাজের সহিত বিদেশী রাজার নাড়ীর সম্বন্ধ না থাকাতে যথার্থ ভারতবর্ষের সহিত তাহার সম্বন্ধ অত্যক্ত ক্ষীণ।

সকল দেশেই বিদেশী রাজা দেশের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না—ভারতবর্ষে আরো বেশি। কারণ, ভারতবর্ষীর সমাল হুর্গের স্তার দৃঢ় প্রাকারের বারা আপনাকে হুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশী আনাত্মীর ভাহার মধ্যে অবারিত পথ পার না। এইক্স বিদেশী সাত্রাজ্যের ইতিহাস ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহার বাগ্য।

ভারতবর্থের বে ইতিহাস আমর। পঞ্চি এবং মুখ্য করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্থের নিশীথকালের একটা ছঃমপ্রকাহিনীমাতা। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি-মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলের ভাইরে-ভাইরে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদি বা যায়, কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে—পঠান-মোগল, পর্কুগীজ-ফরাসী-ইংরাজ, সকলে মিলিয়া এই মুপ্রকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্ত এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্ত্তমান স্বপ্নদৃশ্রপটের হারা ভারত-বর্ষকে আছের করিয়া দেখিলে, ধথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসা কোথায়—এ সকল ইতিহাস তাহার কোন উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই—কেবল যাহারা কাটাকাটি-থুনাথুনি করিয়াছে, তাহারাই আছে।

তথনকার হর্দিনেও এই কাটাকাটি-থুনাথুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার, তাহা নহে। ঝড়ের দিনে যে :ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জনসবেও স্বীকার করা যায় না,—সে দিনও সেই ধূলিসমাজ্যর আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যু-ম্বধ-ছঃধের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মামুষের পক্ষে ভাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পথিকের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান, এই ধূলিজালই তাহার চক্ষে আর সমন্তই প্রাস করে; কারণ, সে ঘরের ভিতরে নাই, সে ঘরের বাহিরে। সেইজ্যু বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা—বড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তথন ছিল না, কেবল মোগল-পাঠানের গর্জনমুধ্র বাত্যাবর্ত্ত গুপ্পত্রের ধ্বনা ভূলিয়া উত্তর ইউতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম ইউতে পূর্বের ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বেড়াইডেছিল। ক্ষিত্র বিদেশ যথন ছিল, দেশ তথনো ছিল, নহিলে এই সম্বস্ত

উপদ্ৰবের মধ্যে ক্বীর, নানক, চৈতঞ্জ, তুকারাম, ইহাদিগকে জন্ম দিল কে ? তথন যে কেবল দিলী এবং আগ্রা ছিল, তাহা নহে— কাশী এবং নবহীপণ্ড ছিল। তথন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামান্তিক পরিবর্তন ঘটতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যার না।

কিন্তু বর্ত্তমান পাঠাগ্রাছের বহিত্তি সেই ভারতবর্ষের সক্ষেই
আমাদের যোগ। সেই যোগের বছবর্ষকালবাাপী ঐতিহাসিক হৃত্ত
বিলুপ্ত হইয়া গেলে আমাদের হৃদয় আশ্রের পায় না। আমরা ভারতবর্ষের আগাছা-পরগাছা নহি—বহুশত শতাকীর মধ্য দিয়া আমাদের
শতসহল্র শিক্ড ভারতবর্ষের মর্মস্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্ত
ছরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদিগকে পড়িতে হয় যে, ঠিক সেই
কথাটাই আমাদের ছেলেরা ভূলিয়া যায়। মনে হয়, ভারতবর্ষের
মধ্যে আমরা যেন কেইই না, আগন্তকবর্গই যেন সব।

নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা ইইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব ? এরপ অবস্থায় বিদেশকে সদেশের হানে বসাইতে আমাদের মনে বিধামাত্র হয় না—ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণাস্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না, এবং এখন আমাদিগকে অশ্ববস্বন, আচারব্যবহার, সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিকা করিয়া লইতে হইবে।

বে সকল দেশ ভাগ্যবান, ভাহারা চিরস্তন খদেশকে দেশের ইতি-হাদের মধ্যেই খুঁজিয়া পার—বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত্ ভাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক ভাহার উন্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আছের করিয়া রাধিয়াছে। মানুদের আক্রমণ হুইতে লও কার্জনের সাম্রান্ত্যক্ষিকারকাল পর্যন্ত

ৰে কিছু ইতিহাসকথা, তাহা ভারতবর্বের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা— তাহা খনেশসম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে ন।, দৃষ্টি আর্ত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কুত্রিম আলোক ফেলে, বাহাতে আমাদের **८**नट्मत निक्छो हे स्नामादनत ८ हार्थ स्वस्तात हहेबा याव। तमहे स्वस-कारतत मध्य नवारवत विनामभागात नोभारमारक नर्खकौत मण्डियन জ্বলিয়া উঠে; বাদ্দাহের স্থরাপাত্রের রক্তিম ফেনোচ্ছাদ উন্মন্ততার জ্বাগর-রক্ত দীপ্ত-নেত্রের ভার দেখা দেয়—সেই অন্ধকারে আমাদের প্রাচীন দেবমন্দিরদক্ত মস্তক আবৃত করে এবং স্থলতান-প্রেম্নসাদের খেতমর্ম্মর-রচিত কারুখচিত কবরচ্ডা নক্ষত্রশােক চম্বন করিতে উল্পত হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে অধের খুরধ্বনি, হন্তীর বুংহিত, অন্তের ঝঞ্চনা. স্থানুর-ব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডরতা, কিংখাব-আন্তরণের স্বর্ণচ্চটা, মস্-জিদের ফেনবদবদাকার পাষাণমগুপ, থোজাপ্রছরীর্ফিত প্রাসাদ-অন্তঃ-পুরে রহস্থনিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন—এ সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাশু ইক্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কি ৷ তাহা ভারতবর্ষের পুণ্যমন্ত্রের পুঁথিটকে একট অপরপ আরব্য উপন্তাস দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে—সেই পুঁথিথানি কেছ থোলে না, সেই আরব্য উপন্যাদেরই প্রত্যেক ছত্র ছেলেরা মুথস্থ कतिया नय । ভाशांत পরে প্রলয়রাত্তে এই মোগলসামাজ্য यथन মুমুর্, তথন শাশানত্বে দ্রাগত প্রগণের পরস্পরের মধ্যে বে দকল চাত্রী-প্রবঞ্চনা-হানাহানি পড়িয়া গেল, ভাহাও কি ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত ১ এবং ভাহার পর হইতে পাঁচ পাঁচ বংসরে বিভক্ত ছক-কাটা সভরঞ্চের মত ইংবাজশাসন, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ আবো কুত্র ;--বস্তুত সতরঞ্চের महिल हेहात প্রভেদ এই বে, ইহার ঘরগুলি কালোম-শাদাম সমান विज्ञ नरह, हेहात श्रानातायांनाहे भागा। व्यामता श्राप्टेत व्यातत विनिमात स्थानन, स्थितात, स्थानन, नमखरे धक्ति तुर्श हातारेगा-

ওরে-লেজ্ন-র দোকান হইতে কিনিয়া লইতেছি—আর সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ। এই কারথানাটির বিচার হইতে বাণিজ্য পর্যান্ত সমস্তই স্থ হইতে পারে, কিন্ত ইহার মধ্যে কেরাণীশালার এককোণে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান অভি যৎসামান্ত।

ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্থার বর্জন না করিলে নর। যে ব্যক্তি রখ্চাইল্ডের জীবনী পড়িয়া পাকিয়া গেছে, সে খ্রের জীবনীর বেলার তাঁহার হিসাবের থাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলক করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহার অবজ্ঞা জায়িবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সক্ষতি ছিল না, তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফ্তর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসসম্বন্ধে হতাখাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেথানে পলিটিক্স নাই, সেথানে আবার হিঞ্জী কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেশুন খ্রিতে বান এবং না পাইলে মনের ক্ষেত্তে ধানকে শস্তের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেত্রের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া বে ব্যক্তি বথাহানে উপযুক্ত শস্তের প্রত্যাশা করে, সেই প্রাক্তা

বিশুপৃত্তির হিসাবে থাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে থাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বিশিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক্ হইতে সে দীনতাকে তৃচ্ছ করিতে পারা যায়। ভারত-বর্ষের সেই নিজের দিক্ হইতে ভারতবর্ষকে না দেখিয়া, আমরা শিশু-কাল হইতে তাহাকে থকা করিতেছি ও নিজে থকা হইতেছি। ইংরাজের ছেলে আনে, তাহার বাপ-পিভামহ অনেক মুন্তুলয়, দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যব্যবসায় করিয়াছে, সে-ও নিজেকে রণগোরব, ধনগোরব, রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আময়া কানি, আমাদের

পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্যবিতার করেন নাই—এইটে জানাইবার জন্তই ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁহারা কি করিরাছিলেন জানি না, স্থতরাং আমেরা কি করিব, তাহাও জানি না। স্থতরাং পরের নকল করিছে হয়।

ইহার অস্ত কাহাকে দোব দিব ? ছেলেবেলা হইতে আমরা বে প্রণালীতে যে শিকা পাই, তাহাতে প্রতিদিন দেশের সহিত আমাদের বিজ্ঞেদ ঘটিরা ক্রমে দেশের বিক্রমে আমাদের বিজ্ঞোহতাব জ্ঞান।

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও কণে কণে হতব্জির স্তায় বলিয়া উঠেন, দেশ তুমি কাছাকে বল, আমাদের দেশের বিশেষ ভাবটা াকি, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল ? প্রান্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ, কথাটা এত ফল্ম, এত বুহৎ যে, ইহা टक्वनमाळ विक्तित्र बात्रा त्वाधनमा नरह। हेश्त्रांक वन, क्त्रांनी वन. दकान रमत्मत रमाकहे जाभनात रमभी म जावि कि, रमत्मत मून मर्प-খানটি কোথার, তাহা এক কথার ব্যক্ত করিতে পারে না-তাহা দেহস্তিত প্রাণের ক্রায় প্রতাক্ষ সতা, অথচ প্রাণের ক্রায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে তুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর. আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের করনার ভিতর নানা অলক্ষা পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিরা আমাদিগকে নিগুঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে—আমাদের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না—তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র উল্লযসম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশরী জিজ্ঞান্তর কাছে আমরা সংজ্ঞার দারা হই-চার কথার ব্যক্ত করিব কি করিয়া গ

ভারতবর্ধের প্রধান সার্থকতা কি, এ কথার স্পষ্ট উত্তর বদি কেই স্বিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে; ভারতবর্ধের ইতিহাস সেই উদ্ভরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ধের চিরদিনই একমাত চেটা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যন্থাপন করা, নানা পথকে একই শক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বছর মধ্যে এককে নিংসংশর-রূপে অন্তর্বরূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীর্মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগৃচ্ বোগকে অধিকার করা।

এই এককে প্রভাক্ষ করা এবং ঐকাবিস্তারের চেষ্টা করা ভারত-ৰৰ্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাহার এই স্বাভাবই তাহাকে চির্দিন রাষ্ট্রােরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্রােরবের শ্বলে বিরোধের ভাব। যাহারা পরকে একাস্ত পর বলিয়া সর্ব্বাস্তঃকরপে অফুভৰ না করে, তাহারা রাষ্ট্রগৌরবলাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার বে চেষ্টা, তাহাই পোলিটক্যাল উন্নতির ভিত্তি—এবং পরের সহিত আমাপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্রে বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিক ভিত্তি। যুরোপীর সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধমূলক : ভারতব্যীয় সভাতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলনমূলক। যুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের কাঁদ রহিয়াছে, তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জন্ত দিতে পারে না। এইজন্ত তাহ। ৰ্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বাদা আত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া যে নিজ निक निर्मिष्ठे अधिकाद्यत हात्रा मम्या ममाक्राक वहन कतिराज्य जाहा নমু, তাহারা পরস্পরের প্রতিকৃল-ঘাহাতে কোন পক্ষের বলর্দ্ধি না হর, অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সভর্ক চেষ্টা। কিন্তু সকলে মিলিব্রা

বেখানে ঠেলাঠেলি করিতেছে, দেখানে বলের সামশ্বস্থ হইতে পারে না—দেখানে কাল্রন্ম জনসংখ্যা যোগ্যতার অপেক্ষা বড় হইরা উঠে, উত্থম গুণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করে এবং বণিক্ষের ধনসংহতি গৃহস্থের ধনভাগ্যারগুলিকে অভিভূত করিয়া ফেলে—এইরূপে সমাজের সামগ্রস্থ লাই হইয়া যায় এবং এই সকল বিসদৃশ বিরোধী অঙ্গগুলিকে কোনমতে জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার জন্ত গ্রমেণ্ট কেবলই আইনের পর আইন স্পষ্ট করিতে থাকে। ইহা অবশ্রস্থানী। কারণ বিরোধ যাহার বীজ, বিরোধই ভাহার শস্ত; মাঝখানে যে পরিপুট পল্লবিত ব্যাপারটিকে দেখিতে পাওয়া যায়, ভাহা এই বিরোধশক্তেরই প্রাণবান্ বলবান্ বৃক্ষ।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।
যেথানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেথানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে
বিক্তম্ব করিয়া—সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্যাদান করা সম্ভব।
সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক
হইবার নহে, তাহারের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায় তাহাদিগকে পৃথক্
অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথককে বলপূর্বক এক
করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিছিল্ল হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের
সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্ত জানিত।
ফরাদীবিজাহ গায়ের জােরে মানবের সমস্ত পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া
ফেলিবে, এমন স্পর্কা করিয়াছিল—কিস্ক ফল উল্টা হইয়াছে—য়ুরয়াপে
রাজশক্তি-প্রজাশক্তি, ধনশক্তি জনশক্তি, ক্রমেই অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া
উঠিতেছে। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকে ঐক্যস্ত্রে আবদ্ধ করা,
কিন্তু তাহার উপায় ছিল সতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমন্ত প্রতিবাদী
বিরোধী শক্তিকে সীমাৰর ও বিভক্ত করিয়া সমাজকলেববুকে এক
এবং বিভিত্রকর্মের উপ্রোগী করিয়াছিল—নিজ নিজ অধিকারকে

ক্রমাগতই শব্দন করিবার চেষ্টা করিরা বিরোধ-বিশৃখ্বা আগ্রাত করিয়া রাখিতে দের নাই। পরস্পার প্রতিযোগিতার পথেই শমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরারণ করিয়া তুলিয়া ধর্ম-কর্মা গৃহ শমস্তকেই আবর্তিত, আবিল, উদ্ভাস্ত করিয়া রাধে নাই। ঐক্যা-নির্ণর, মিলনসাধন, এবং শাস্থিও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।

বিধাতা ভারতবর্ধের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীর আর্য্য যে শক্তি পাইয়াছে, সেই শক্তি চর্চ্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাইয়াছে। ঐকামলক যে সভাতা মানবজাতির চরম সভাতা, ভারতবর্ষ চির্লিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও मुद्र करत्र नार्डे, अनार्ग्य विषया (म काशांकिও विषय करत्र नार्डे, अम-ঞ্চত বলিয়া সে কিছকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই:স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরকা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের বাবস্থা, নিজের শুঝালা স্থাপন করিতে হয়-পশুযুদ্ধভূমিতে পশুদলের মত ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাডিয়া দিলে চলে না। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত-স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূলভাবের দারা বন্ধ করিতে হয়। উপ-করণ যেখানকার হউক, সেই শৃভালা ভারতবর্ষের, সেই মূলভাবটি ভারতবর্ষের। যুরোপ পরকে দুর করিয়া, উৎসাদন করিয়া সমাজকে নিরাপদ্ রাথিতে চায়; আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিযুজীলাও, কেপ্-কলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্যান্ত পাইতেছি। ইহার কারণ, তাহার নিজের সমাজের মধ্যে একটি স্থবিহিত শৃত্থলার ভাব নাই—তাহার নিজেরই ভিন্ন সম্প্রদায়কে সে যথোচিত ম্থান দিতে পারে নাই এবং বাহারা সমাজের অঙ্গ, তাহাদের অনেকেই সমাজের বোঝার

মত হইবাছে—এরপ হলে বাহিরের লোককে সে সমাজ নিজের কোন্ধানে আত্রর দিবে ? আত্মীরই বেখানে উপদ্রব করিতে উদ্যন্ত, সেখানে বাহিরের লোককে কেছ হান দিতে চার না। বে সমাজে শৃষ্ণলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলের হৃতস্ত হান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহল। হর পরকে কাটিরা-মারিয়া ধেদাইয়া নিজের সমার ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নর পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া হ্র-বিহিত্ত শৃষ্ণলার মধ্যে হান করিয়া দেওয়া, এই ত্ইরকম হইতে পারে। মুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিধের সলে বিরোধ উন্মৃক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রুমা থাকে, যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বিলিয়া হির করা যায়, তবে ভারতবর্ষর প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। শেক্দ্পিয়র কোথা হইতে কি আয়ুসাং করিয়াছেন, তাহা সন্ধান করিতে বসিলে নানা ভাঙারেই তাঁহার প্রবেশাধিকার আবিস্কৃত হয় । কিন্তু আপনার করিবার শক্তি ছিল বলিয়াই তিনি এত লইতে পারিয়াছেন। অত্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইক্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজন্ম। ভারতবর্ষর মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসজোচে অল্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াদে অল্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পোন্তলিকতা বলে, ভারতবর্ষ প্রাহাকে দেখিয়া ভাত হয় নাই, নাসা কৃষ্ণিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে-

নিজের ভাব বিতার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিক-ভাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিন্তার ও শৃত্তালান্তাপন কেবল সমাজবাবস্থার নহে,
ধর্মনীভিত্তেও দেখি। গীতার জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণসামঞ্জন্য-স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষর। যুরোপে
রিলিজন্ বলিয়া যে শব্দ আছে, ভারতবর্ষীর ভাষার তাহার অফুবাদ
অসক্তব—কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা
দিয়াছে—আমাদের বৃদ্ধি-বিখাদ-আচরণ, আমাদের ইহকাল-পরকাল,
সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। ভারতবর্ষ তাহাকে থণ্ডিত করিয়া কোনটাকে
পোষাকী এবং কোনটাকে আট্পোরে করিয়া রাথে নাই। হাতের
জীবন, পায়ের, জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলালা নয়,
বিখাদের ধর্ম, আচরণের ধর্মে, রবিবারের ধর্ম্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম্ম,
গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্ম্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম —তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা
আকাশের মধ্যে—তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া
ভারতবর্ষ দেথে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ ত্যুলোক ভূলোকব্যাপী, মানবের
সমস্ত জীবনব্যাপী একট বৃহৎ বনম্পতিরূপে দেথিয়াছে।

পৃথিবীর সভাসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস ছইতে ইহাই প্রতিপন্ধ ছইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অফ্তব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের ছারা আবিহ্নার করা, কর্মের ছারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের ছারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের ছারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-চর্গাত্ত-মুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাদের ভিতর দিয়া যথন ভারতের, সেই চিরস্কন

ভাবটি অনুভৰ করিব, তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিজেদ লোপ পাইবে।

বিদেশের শিক্ষা ভারতবর্ষকে অতীতে ও বর্ত্তমানে বিধা বিভক্ত করিতেছে। যিনি সেতু নির্ম্মাণ করিবেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। যদি দেই সেতু নির্ম্মিত হয়, তবে এই বিধারও সফলতা আছে —কারণ বিচ্ছেদের আঘাত না পাইলে মিলন সচেতন হয় না। যদি আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র পদার্থ থাকে, তবে বিদেশ আমাদিগকে থে আঘাত করিতেছে, সেই আঘাতে স্থদেশকেই আমরা নিবিড্তররূপে উপলব্ধি করিব। প্রবাদে নির্বাদনই আমাদের কাছে গৃহের মাহাম্মাকে মহত্তম করিয়া তুলিবে।

মামুদ ও মহক্ষদবোরীর বিজয়বার্তার সমস্ত তারিথ আমর। মুখস্থ করিরা পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, এখন যিনি সমস্ত ভারতবর্ধকে আমাদের সক্ষুথে মুর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিবেন, অন্ধলারের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আমরা আহ্বান করিতেছি। তিনি তাঁহার শ্রনার দারা আমাদের মধ্যে শ্রনার সঞ্চার করিবেন, আমাদিগকে প্রতিষ্ঠাদান করিবেন, আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-আবিশাসকে অতি অনায়াসে তিরস্কৃত করিবেন, আমাদিগকে এমন প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করিবেন যে, পরের ছদ্মবেশে নিজের লজ্জা সুকাইবার আর প্রস্তৃত্তি থাকিবে না। তথন এ কথা আমরা বৃথিবু, পৃথিবীতে ভারতবর্ধের একটি মহৎ স্থান আছে, আমাদের মধ্যে মহৎ আশার কারণ আছে; আমরা কেবল গ্রহণ করিব না— অহকরণ করিব না, দান করিব—প্রবর্তন করিব, এমন সন্ভাবনা আছে; পলিটিয় এবং বাণিজ্ঞাই আমাদের চরমতম গতিমুক্তিনহে, প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যের পথে বৈরাগ্য-কঠিন দারিদ্যাগোরৰ শিরোধার্য্য করিয়া হুর্গম-নির্দ্যণ মাহাত্ম্যের উল্লেভ্ডম শিথরে অধিরোহণ করিবারু

मञ्ज चामारमञ्ज अवि-भिजामस्रमञ्जू जनहीत निरम्भ-निर्मम श्रीश হইরাছি; সে পথে পণ্যভারাক্রান্ত অন্ত কোন পাছ নাই বলিয়া :আমরা কিরিব না, গ্রন্থভারনত শিক্ষকমহাশর সে পথে চলিতেছেন না বলিরা লজ্জিত হইব না। মূল্য না দিলে কোন মূল্যবান জিনিবকে আপনার করা যার না। ভিক্লা করিতে গেলে কেবল খুদকুঁড়া মেলে, তাহাতে প্পেট অরই ভরে, অথচ জাভিও থাকে না। বিদেশকে যভক্ষণ আমরা কিছু দিতে পারি না, বিদেশ হইতে ততকণ আমরা কিছু লইতেও শারি না: লইলেও ভাহার সঙ্গে আত্মসন্মান থাকে না বলিয়াই ভাহা 'তেমন করিয়া আপনার হয় না, সঙ্গোচে সে অধিকার চিরদিন অসম্পূর্ণ ও অসকত হইয়া থাকে। যথন গৌরবসহকারে দিব, তথন ্গৌরব সহকারে লইব। হে ঐতিহাসিক, আমাদের দিবার সঙ্গতি কোন প্রাচীন ভাগ্তারে সঞ্চিত হইয়া আছে. ভাহা দেখাইয়া দাও, তাহার দার উদ্ঘাটন কর। হটতে আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি বাধাহীন ও অকুণ্ঠিত হইবে, আমাদের উন্নতি ও শীবৃদ্ধি অকুত্রিম ও সভাবসিদ্ধ হইরা উঠিবে। ইংরাজ নিজেকে সর্বাত্ত প্রসারিত, দ্বিগুণিত, চতুর্গুণিত করাকেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রের বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, ভাহাদের বৃদ্ধিবিচারের এই উন্মন্ত অন্ধ অবস্থায় তাহারা থৈর্য্যের সহিত আমাদিগকে শিক্ষাদান করিতে পারে না। উপনিষদে অফুশাসন আছে-এজয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধা অদেয়ন—শ্রদ্ধার সহিত দিবে, অশ্রদ্ধার সহিত দিবে না— কারণ, শ্রন্ধার সহিত না দিলে যথার্থ জিনিষ দেওয়াই যায় না. বরঞ এমন একটা জিনিষ দেওয়া হয়, যাহাতে গ্রহীতাকে হীন করা হয়। আজকালকার ইংরাজশিক্ষকগণ দানের খারা আমাদিগকে হীন করিয়া থাকেন.— তাঁহারা অবজ্ঞা-অশ্রধার সহিত দান করেন, সেই সঙ্গে প্রভাহ স্বিক্রপে শ্বরণ করাইতে থাকেন-- "যাহা দিতেছি, ইহার ত্ল্য

ट्यामारमत्रत्र किह्रहे नाहे थवा बाहा महेटडह. जाहात्र व्यक्तिमान रमध्या তোমাদের সাধ্যের অতীত।" প্রতাহ এই অবমাননার বিষ আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, ইহাতে পক্ষাঘাত আনিয়া আমাদিগকে নিক্সম করিয়া দেয়। শিশুকাল হইডেই নিজের নিজত উপল্জি: করিবার কোন অবকাশ-কোন স্রবোগ পাই নাই, পরভাষার বানান-বাক্য-ব্যাকরণ ও মতামতের হারা উদ্ভাস্ত-অভিভূত হইয়া আছি— নিজের কোন শ্রেষ্ঠভার প্রমাণ দিতে না পারিয়া মাথা হেঁট করিয়া পাকিতে হয়। ইংরেজের নিজের ছেলেদের শিক্ষাপ্রণালী এরূপ নহে---অক্সফোর্ড কেমিজে তাঁহাদের ছেলে কেবল যে গিলিয়া থাকে, তাহা नरह, जाहां वा जालाक, जालाहना उ तथना हहेरा विकित हम ना। অধ্যাপকদের সঙ্গে তাহাদের স্থান্ত কলের সমন্ধ নহে। একে ত তাহাদের **ठ** जिंक वर्डी चरम्मी नमाब चरम्मी मिकारक मन्त्रनंत्रत्य आपन कतिहा লইবার জন্ম শিশুকাল হইতে সর্বতোভাবে আফুকুল্য করিয়া থাকে, তাহার পরে শিক্ষাপ্রণালী ও অধ্যাপকগণও অমুকুল। আমাদের আত্যোপান্ত সমন্তই প্রতিকূল—যাহা শিথি, তাহা প্রতিকূল, বে উপায়ে শিখি, তাহা প্রতিকুল, যে শেখায়, দে-ও প্রতিকূল। ইহা সত্ত্বেও যদি আমরা কিছু লাভ করিয়া থাকি, যদি এ শিক্ষা আমরা কোন কাজে খাটাইতে পারি, তাহা আমাদের গুণ।

অবশ্র এই বিদেশী শিক্ষাধিকারের হাত হইতে অজাতিকে মুক্তিদিতে হইলে শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লইতে হইবে এবং যাহাতে শিশুকাল হইতে ছেলেরা খদেশীর ভাবে, খদেশীর প্রণাণীতে, খদেশের সহিত ক্ষরমনের যোগরকা করিয়া, খদেশের বায়ুও আলোক প্রবেশের হার উল্পুক্ত রাখিয়া শিক্ষা পাইতে পারে, ভাহার জক্ত আমাদিগকে একান্ত প্রযন্তে চেষ্টা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ স্থণীর্থ-কাল ধরিয়া আমাদের মনের যে প্রকৃতিকে পঠন করিয়াছে, ভাহাকে

নিজের বা পরের ইচ্ছামত বিক্তত করিলে, আমরা জগতে নিক্ষণ ও পক্ষিত হইব। সেই প্রকৃতিকেই পূর্ণবিগতি দিলে সে অনারাসেই বিদেশের জিনিষকে আপনার করিয়া লইতে পারিবে এবং আপনার স্থিনিব বিদেশকে দান করিতে পারিবে।

এই স্থদেশী প্রাণ্টোর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি স্বার্থত্যাগপর ভৃতিনিরপেক্ষ অধ্যয়ন-অধ্যাপনরত নিঠাবান গুরু এবং তাঁহার অধ্যাপনের প্রধান অবলম্বন সদেশের একথানি সম্পূর্ণ ইতিহাস। এক-निन **এইরূপ श्रुक आমাদের দেশে গ্রামে-গ্রামেই ছিলেন**— তাঁহাদের জ্বতামোজা, গাডিঘোডা, আসবাব, পত্তের প্রয়োনজই ছিল না-নবাব ও নবাবের অমুকারিগণ তাঁহাদের চারিদিকে নবাবী করিয়া বেড়াইত, তাহাতে তাঁহাদের দুক্পাত ছিল না, তাঁহাদের অপোরৰ ছিল না। এখনো আনাদের দেশে সেই দক্ল গুরুর অভাব নাই। কিন্তু শিক্ষার বিষয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এখন ব্যাক্রণ, স্মৃতি ও স্থায় আমাদের कर्रवानमनिर्सार्वत्र महाग्रजा करत ना এवः आधुनिक कारमञ्जा মিটাইতে পারে না। কিন্ত থাঁহারা নৃতন শিক্ষাদানের অধিকারী ছইয়াছেন, তাঁহাদের চাল বিগ্ডাইয়া গেছে, তাঁহাদের আদর্শ বিক্বত ভ্টমাছে, তাঁহারা অল্লে সম্ভষ্ট নহেন, বিস্থাদানকে তাঁহারা ধর্মকর্ম ৰলিয়া জানেন না. বিভাকে তাঁহারা পণ্যদ্রব্য করিয়া বিভাকেও হীন করিয়াছেন, নিজেকেও হের করিয়াছেন। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে আমাদের সামাজিক উচ্চ আদর্শের এই বিপ্রায়দশা একদিন সংশোধিত **হ**ইবে—ইহা আমি ছরাশা বলিরা গণ্য করি না। चामारतत तुर्-िनिक्छम छनीत मर्या क्रा क्रा क्रम अमन इरे-ठाति है रमाक निकार छेठिरवन, वैशित्रा विश्वानावमात्ररक चुना कतिबा বিশ্বাদানকে কৌলিক ত্রত বলিরা গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা कीवमराजात উপকরণ সংক্রিপ্ত করিয়া, বিলাস বিসর্জন দিয়া, দেশের

ন্থানে স্থানে যে আধুনিক শিক্ষার টোল করিবেন, ইন্স্পেক্টরের গর্জন ও র্নিভারসিটির ওর্জন বর্জিত সেই সকল টোলেই বিদ্যা স্বাধীনতালাভ করিবে, মধ্যাদালাভ করিবে। ইংরাজ রাজবণিকের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা স্বরেও বালাংদেশ এমনতর জনক্ষেক গুরুতে জন্ম দিতে পারিবে, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় রহিয়াছে।

## ব্ৰাহ্মণ।

দকলেই জানেন, সম্প্রতি কোন মহারাষ্ট্রী আহ্মণকে তাঁহার ইংরাজ প্রভূ পাতৃকাথাত করিয়াছিল—তাহার বিচার উচ্চতম বিচারালয় পর্যান্ত গড়াইয়াছিল—শেষ বিচারক ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

ঘটনাটা এতই কজ্জাকর বে, মাসিকপত্রে আমরা ইহার অবতারণা করিতাম না। মার থাইয়া মারা উচিত বা ক্রেন্সন করা উচিত বা নালিশ করা উচিত, সে সমস্ত আলোচনা ধবরের কাগজে হইয়া গেছে— সে সকল কথাও আমরা তুলিতে চাহি না। কিন্তু এই ঘটনাটি উপলক্ষ্য করিয়া বে সকল গুরুতর চিন্তার বিষয়্ব আমাদের মনে উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার সময় উপস্থিত!

বিচারক এই ঘটনাটিকে তৃচ্ছ বলেন—কাজেও দেখিতেছি ইহা তৃচ্ছ হইরা উঠিয়াছে, স্থতরাং তিনি অস্তায় বলেন নাই। কিন্তু এই ঘটনাটি তৃচ্ছ বলিয়া গণ্য হওয়াতেই বুঝিতেছি, আমাদের সমাজের বিকার ক্রত-বেগে অগ্রসর হইতেছে।

ইংরাজ বাহাকে প্রেটীভূ অর্থাৎ তাঁহাদের রাজসন্মান বলেন, ভাহাকে মুল্যবান্ জ্ঞান করিয়া থাকেন। করিণ, এই প্রেটীজের জোর অনেক সময়ে সৈভের কাল করে। বাহাকে চালনা করিতে হইবে, তাহার কাছে প্রেটালু রাণা চাই। বোষারযুদ্ধের আরম্ভকালে ইংরাজসাফ্রাজ্য বখন অরপরিমিত ক্রমকসম্প্রদারের হাতে বারবার অপমানিত
হুইতেছিল, তখন ইংরাজ ভারতবর্ষের মধ্যে যত সঙ্গোচ অভ্নত করিতেছিল, এমন আর কোণাও নহে। তখন আমরা সকলেই ব্রিতে
পারিতেছিলাম, ইংরাজের বুট্ এ দেশে পুর্বের ভায় তেমন অত্যক্ত
জোরে মচ্মচ্ করিতেছে না।

আমাদের দেশে এককালে ব্রান্ধণের তেমনি একটা প্রেইছিল। কারণ, সমাজচালনার ভার ব্রান্ধণের উপরেইছিল। ব্রান্ধণ যথারীতি এই সমাজকে রক্ষা করিতেছেন কি না এবং সমাজরক্ষা করিতে হইলে যে সকল নিঃস্বার্থ মহদ্পুণ থাকা উচিত, সে সমস্ত তাঁহাদের আছে কি না, সে কথা কাহারো মনেও উদয় হয় নাই—যতদিন সমাজে তাঁহাদের প্রেইছিছিল। ইংরাজের পক্ষে তাঁহার প্রেইছি ্যেরপ মূল্যবান্, ব্রান্ধনের পক্ষেও তাঁহার নিজের প্রেইছি ্সেইরপ।

আমাদের দেশে সমাজ যে ভাবে গঠিত, তাহাতে সমাজের পক্ষেও ইহার আবিশ্বক আছে। আবিশ্বক আছে বলিয়াই সমাজ এত সন্মান ব্রাহ্মণকে দিয়াছিল।

আমাদের দেশের দৈশের দৈশির করিয়া থারণ করিয়া রাথিয়াছে। ইহাই :বিশাল লোকসম্প্রদারকে অপরাধ হইতে, অলন হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আদিয়াছে। যদি এরপ না হইত, তবে ইংরাজ তাঁহার পুলিশ্ব ও ফোলের হারা এত-বড় দেশে এমন আশ্বর্যা শান্তিহ্বাপন করিতে পারিতেন না। নবাব-বাদশাহের আমলেও নানা রাজকীয় অশান্তি-সম্বেও সামাজিক শান্তি চ্লিয়া আদিতেছিল,—তথনো লোকব্যবহার শিথিল, হর নাই, আদান প্রদানে সততা রক্ষিত হইত, মিথাা সাক্ষ্য

নিশিত হইত, ঋণী উত্তমৰ্গকে ফাঁকি দিত না এবং সাধারণ ধর্মের বিধানগুলিকে সকলে সরল বিখানে সন্মান করিছ।

সেই বৃহৎ সমাজের আদর্শ রক্ষা করিবারও ,বিধিবিধান স্মরণ করা-ইয়া দিবার ভার আহ্মণের উপর ছিল। আহ্মণ এই সমাজের চালক,ও ব্যবস্থাপক। এই কার্য্য সাধনের উপযোগী সমানও তাঁহার ছিল।

প্রাচ্যপ্রকৃতির অন্থগত এই প্রকার সমাজবিধানকে যদি নিন্দনীয় বলিয়া না মনে করা যায়, তবে ইহার আদর্শকে চিরকাল বিশুদ্ধ রাধিবার এবং ইহার শৃদ্ধলাস্থাপন করিবার ভার কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর সমর্পণ করিতেই হয়। তাঁহারা জাবন্যাত্রাকে সরল ও বিশুদ্ধ করিয়া, অভাবকে সংক্ষিপ্ত করিয়া, অধ্যয়ন-অধ্যাপন যজন্মজনকেই ত্রত করিয়া দেশের উচ্চতম আদর্শকে সমন্ত দোকানদারীর কল্মস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া সামাজিক যে সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার যথার্থ অধিকরো হইবেন, এরপ আশা করা যায়।

যথার্থ অধিকার হইতে লোক নিজের দোবে এই হয়। ইংরাজের বেলাতেও তাহা দেখিতে পাই। দেশী লোকের প্রতি অস্তায় করিয়! যখন প্রেষ্টজরকার দোহাই দিয়া ইংরাজ দণ্ড হইতে অব্যাহতি চার, তখন যথার্থ প্রেষ্টজের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে। স্তায়পর-তার প্রেষ্টজে, সকল প্রেষ্টজের বড়—তাহার কাছে আমাদের মন স্বেছাপূর্বক মাথা নত করে—বিভীষিকা আমাদিগকে ঘাড়ে ধরিষা নোষাইয়া দের, সেই প্রণতি-অব্যাননার বিহুদ্ধে আমাদের মন ভিতরে ভিতরে বিজ্ঞাহ না করিরা, থাকিতে পারে না।

ব্ৰাহ্মণও যথন আপন কৰ্ত্তব্য গৈরিত্যাগ করিয়াছে, তথন ক্ষেত্ত গারের জোরে পরলোকের টুভর :দেথাইরা সমাজের উচ্চতম আসমে আপনাকে রকা করিতে,পারে নাম

কোন স্থান বিনামূল্যের নহে-মধ্যেছ কাজ করিরা স্থান রাধা

ষায় না। বে রাজা সিংহাসনে বসেন, তিনি লোকান খুলিয়া ব্যবসা চালাইতে পারেন না। সন্মান ঘাঁহার প্রাপ্য, তাঁহাকেই সকল দিকে সর্বাদা নিজের ইচ্ছাকে থবা করিয়া চলিতে হয়। প্রহের অভাল লোকের অপেক্ষা আমাদের দেশে গৃহক্তী ও গৃহক্তীকেই সাংসারিক বিষয়ে অধিক ৰঞ্চিত হইতে হয়—বাড়ীর গৃহিণীই সকলের শেষে অয় পান। ইহা না হইলে আত্মন্তবিভার উপর কর্তৃত্বকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় না। সন্মানও পাইবে, অপচ তাহার কোন মূল্য দিবে না, ইহা কথনই চিরদিন সভ হয় না।

আমাদের আধুনিক ব্রান্ধণেরা বিনাম্ল্যে সম্মান-আলাদের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের স্মান আমাদের সমাজে উত্তরোক্তর মৌথিক হইয়া আসিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, ব্রান্ধণেরা সমাজের বে উচ্চকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সে কর্মে শৈথিলা ঘটাতে সমাজেরও সন্ধিবন্ধন প্রতিদিন বিশ্লিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

যদি প্রাচ্যভাবেই আমাদের দেশে সমাজরক্ষা করিতে হয়, যদি মুরোপীয় প্রণাণীতে এই বছদিনের বৃহৎ সমাজকে আমৃল পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্চনীয় না হয়, তবে যথার্থ ব্রাহ্মণসম্ভাদায়ের একান্ত প্রয়োক্তন করা আছে। তাঁহারা দরিত্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মানিষ্ঠ হইবেন, সর্বপ্রকার আল্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রমন্তর্কাপ হইবেন ও শুক্র ইইবেন।

বে সমাজের একদল ধনমানকে অবজ্ঞো করিতে জানেন, বিলাসকে ঘুণা করেন, যাহাদের আচার নির্মান, ধর্মনিষ্ঠা দুচু, বাঁহারা নিঃমার্থভাবে জ্ঞান অর্জন ও নিঃমার্থভাবে জ্ঞান বিতরণে রত—পরাধীনভা বা দারিজ্যে সে সমাজের কোন অবমাননা নাই। সমাজ বাঁহাকে ব্যাথভাবে স্মাননীয় করিয়া ভোলে, সমাজ তাঁহার ছারাই স্মানিত হয়।

সকল সমাজেই মাক্সব্যক্তির।—শুঠ লোকেরাই নিজ নিজ সমাজের স্বরূপ। ইংলগুকে যথন আমরা ধনী বলি, তথন অগণ্য দরিদ্রকে হিসাবের মধ্যে আনি না। যুরোপকে যথন আমরা স্বাধীন বলি, তথন তাহার বিপুল জনসাধারণের হঃসহ অধীনতাকে গণ্য করি না। সেথানে উপরের কয়েকজন লোকই ধনী, উপরের কয়েকজন লোকই স্বাধীন, উপরের কয়েকজন লোকই সাশবতা হইতে মুক্ত। এই উপরের কয়েকজন লোক বতকণ নিয়ের বহুতর লোককে স্বথস্বাস্থ্য জ্ঞানধর্ম দিবার জন্ম সর্বাদা নিজের ইচ্ছাকে প্ররোগ ও নিজের স্থাকে নিয়মিত করে, ততক্ষণ সেই সভ্যসমাজের কোন তর নাই।

যুরোপীয় সমাঞ্চ এই ভাবে চলিতেছে কি না, সে আলোচনা বুণা মনে হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ বুণা নছে।

যেখানে প্রতিযোগিতার তাড়নার পাশের লোককে ছাড়াইরা উঠিবার অত্যাকাজ্ঞার প্রত্যেককে প্রতিমূহুর্ত্তে লড়াই করিতে হই-তেছে, সেথানে কর্ত্তব্যের আদর্শকে বিশুদ্ধ রাথা কঠিন। এবং সেথানে কোন একটা সীমার আসিয়া আশাকে সংবত করাও লোকের পক্ষেদ্ধাধ্য হয়।

যুবোপের বড় বড় সাঞাজ্যগুলি পরস্পার পরস্পারকে লজ্যন করিয়া বাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিছেছে, এ অবস্থায় এমন কথা কাহারো মুখ দিরা বাহির হইতে পারে না যে, বরঞ্চ পিছাইয়া প্রথম শ্রেণী হইতে থিতীয় শ্রেণীতে পড়িব, তবু অভায় করিব না। এমন কথাও কাহারো মনে আসে না বে, বরঞ্চ জলে স্থলে সৈভ্যমজ্ঞা কম করিয়া রাজকীয় ক্ষমতায় প্রতিবেশীর কাছে লাঘ্য সীকার করিব, কিছু সমাজ্যের অভ্য-ত্তরে স্থদজ্যেয় ও জ্ঞানধর্মের বিস্তার করিতে হইবে। প্রতিক্ষেণিতার আকর্ষণে বে বেগ উৎপর হয়, তাহাতে উদ্দাসভাবে চালাইয়া লইয়া

ৰান্ধ—এবং এই ছুদাস্তপজিতে চলাকেই যুরোপে উন্নতি কহে, আমরাও ভালাকেই উন্নতি বলিতে শিথিয়াছি।

কিন্ত যে চলা পদে পদে থামার হারা নির্মিত নহে, তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। যে ছলে যতি নাই, তাহা ছলই নহে। সমাজের পদমূলে সমূত অহোরাত্র তরঙ্গিত ফেনাগ্নিত হইতে পারে, কিন্তু সমাজের উচ্চতম শিথরে শাস্তি ও হিতির চিরস্তন আদর্শ নিত্যকাল বিরাজনমান থাকা চাই।

সেই আদর্শকে কাহারা অটণভাবে রক্ষা করিতে পারে ? বাহার।
পুরুষাস্ক্রমে স্বার্থের সংঘর্ষ হইতে দূরে আছে, আর্থিক দারিদ্রোই
বাহাদের প্রতিষ্ঠা, মঙ্গলকর্মকে বাহারা পণ্যদ্রব্যের মত দেখে না,
বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উন্নত ধর্মের মধ্যে বাহাদের চিত্ত অল্রভেদী হইয়া বিরাজ
করে, এবং অন্ত সকল পরিত্যাগ করিয়া সমাজের উন্নত্তম আদর্শকে
রক্ষা করিবার মহন্তারই বাঁহাদিগকে পবিত্র ও পুজনীয় করিয়াছে।

যুরোপেও অবিশ্রাম কর্মালোড়নের মাঝে মাঝে এক একজন মনীবী উঠিয়া খুর্ণাগতির উন্মন্ত নেশার মধ্যে স্থিতির আদর্শ, লক্ষ্যের আদর্শ, পরিপতির আদর্শ ধরিয়া থাকেন। কিন্ত হুইলও দাঁড়াইয়া ভনিবে কে ? স্মিলিত প্রকাণ্ড আর্থের প্রচণ্ড বেগকে এই প্রকারের ছুইএকজন লোক ভর্জনী উঠাইয়া ক্রথিবেন কি করিয়া ? বাণিজা-জাহাজে উন্সন্ধাশ পালে হাওয়া লাগিয়াছে, যুরোপের প্রান্তরে উন্মন্ত দর্শকর্ম্মের মাঝখানে সারিসারি বৃদ্ধোড়ার ঘোড়দৌড় চলিতেছে, এখন ক্ষণকালের জন্ম থামিবে কে ?

এই উন্নত্তার, এই প্রাণপণে নিজপজ্জির একান্ত উদ্যন্তনে আধ্যা-স্থিকভার কর হুইতে পারে, এমন তর্ক আমাদের মনেও ওঠে। এই বেগের আক্রণ অভ্যন্ত বেশী, ইহা আমাদিগকে প্রসৃদ্ধ করে, ইহা ফে প্রসূদ্ধের বিকে বাইতে পারে, এমন সন্দেহ আমাদের হর না। ইহা কি প্রকালের ? বেমন চীরধারা বে একটি দল নিজেকে সাধু ও সাধক বলিরা পরিচর দের, তাহারা গাঁজার নেশাকে আধ্যাত্মিক আনন্দলাভের সাধনা বলিরা মনে করে। নেশার একাগ্রতা জব্মে, উত্তেজনা হয়, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক স্থাধীন সবলতা হ্রাস হইজে থাকে। আর সমস্ত ছাড়া যায়, কিন্তু এই নেশার উত্তেজনা ছাড়া যায় না—ক্রমে মনের বল যত কমিতে থাকে, নেশার মাত্রাও তত বাড়াইতে হয়। ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বা সশকে বাজ বাজাইয়া, নিজেকে উদ্ভাব্ত ও মৃত্যান্থিত করিয়া যে ধর্মোনাদের বিলাস সন্তোগ করা যায়, তাহাও ক্রিয়া। তাহাতে অভ্যাস জন্মিয়া গেলে, তাহা অহিফেনের নেশার মত আমাদিগকে অবসাদের সময় কেবলি তাড়না করিতে থাকে। আত্মসমাহিত শাস্ত একনিষ্ঠ সাধনা ব্যতীত যথার্থ স্থায়ী মৃল্যবান্ কোন জিনিষ পাওয়া যায় না ও স্থায়ী মৃল্যবান্ কোন জিনিষ পাওয়া যায় না ও স্থায়ী মৃল্যবান্ কোন জিনিষ রক্ষা করা যায় না।

অথচ আবেগ ব্যতীত কাজ ও কাজ ব্যতীত সমাজ চলিতে পারে
না। এইজন্মই ভারতবর্ষ আপন সমাজে গতি ও স্থিতির সমন্বয় করিতে
চাহিরাছিল। ক্ষজ্জির, বৈশু প্রভৃতি যাহারা হাতে-কলনে সমাজের
কার্য্যসাধন করে, তাহাদের কর্মের সীমা নির্দিষ্ট ছিল। এইজন্মই ক্ষজ্জির
ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ রক্ষা করিয়া নিজের কর্ত্তব্যকে ধর্মের মধ্যে গণ্য
করিতে পারিত। স্বার্থ ও প্রবৃত্তির উর্দ্ধে ধর্মের উপরে কর্ত্তব্যস্থাপন
করিলে, কাজের মধ্যেও বিশ্রাম এবং আধ্যাত্মিকতালাভের অবকাশ
পাওয়া যার।

যুরোপীর সমাজ যে নিষমে চলে, ভাহাতে গতিজনিত বিশেষ একটা ঝোঁকের মুখেই অধিকাংশ লোককে ঠেলিয়া দেয়। সেধানে বুদ্দিজীবী লোকেরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই বু<sup>\*</sup>কিয়া পড়ে—সাধারণ লোকে আর্থোপার্জনেই ভিড় করে। বর্তমানকালে সাম্রাজ্যলোল্পডা সকলকে

প্রাস করিরাছে এবং জগং জুড়িরা সভাতাগ চলিতেছে। এমন সমর হওরা বিচিত্র নহে, যখন বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা যথেষ্ট লোককে আকর্ষণ করিবে না। এমন সমর আসিতে পারে, যখন আবশ্রক হইলেও সৈপ্ত পাওরা বাইবে না। কারণ, প্রবৃত্তিকে কে ঠেকাইবে ? যে জর্মনী একদিন পশ্তিত ছিল, সে জর্মনী বিদ বিশিক্ হইরা দাঁড়ার, তবে তাহার পাশ্তিতা উদ্ধার করিবে কে ? যে ইংরাজ একদিন ক্ষত্রিরভাবে আর্ত্ত্রাণরত প্রহণ করিয়াছিল, সে যখন গারের জ্যোরে পৃথিবীর চতুর্দিকে নিজের দোকানদারী চালাইতে ধাবিত হইরাছে—তখন জাহাকে তাহার সেই প্রাতন উদার ক্ষত্রিরভাবে ফিরাইয়া আনিবেকোন শক্তিতে ?

এই ঝোঁকের উপরেই সমন্ত কর্তৃত্ব না দিয়া সংযত অশৃত্বাল কর্ত্বব্যবিধানের উপরে কর্তৃত্বভার দেওরাই ভারতবর্ষীর সমাজপ্রশালী। সমাজ
বদি সজীব থাকে, বাহিরের আবাতের বারা অভিভূত হইরা না পড়ে,
ভবে এই প্রশালী অন্থনারে সকল সমরেই সমাজে সামঞ্জন্য থাকে—
একদিকে হঠাৎ হুড়ামুড়ি পড়িয়া অন্তদিক্ শৃক্ত হইরা বার না। সকলেই
আপন আদর্শ রক্ষা করে এবং আপন কাজ করিয়া গৌরব বোধ করে।

কিন্ত কাজের একটা বেগ আছেই। সেই বেগে সে আগনার পরিণাম ভূদিরা বার। কাজ তথন নিজেই লক্ষ হইরা উঠে। গুল্প-মাত্র কর্ম্মের বেগের মুখে নিজেকে ছাড়িরা দেওরাতে স্থথ আছে। কর্মের ভূত কর্মী লোককে পাইরা বসে।

শুদ্ধ তাহাই নহে। কার্য্যসাধনই বখন অত্যন্ত প্রাধান্ত লাভ করে, তথন উপায়ের বিচার ক্রমেই চলিয়া যার। সংসারের সহিত, উপস্থিত আবস্তাকের সহিত কর্মীকে নানাপ্রকারে রক্ষা করিয়া চলিতেই হব।

আভএৰ বে সমাজে কর্ম আছে, সেই সমাজেই কর্মকে সংবক্ত রাধিবার বিধান ধাকা চাই---আছ কর্মই বাহাতে মন্ত্রায়ের উপর কর্ম্ম লাভ না করে, এমন সতর্ক পাহার। থাকা চাই। কর্মিদলকে বরাবর ঠিক পথটি দেথাইবার জন্ত, কর্মকোলাহলের মধ্যে বিশুদ্ধ স্থাট বরাবর অবিচলিভভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্ত, এমন এক দলের আবশ্রক, বাঁহারা যথাসন্তব কর্ম ও স্বার্থ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন। তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

এই ব্রাহ্মণেরাই থথার্থ খাধীন। ইহারাই যথার্থ খাধীনতার আদর্শকে নিষ্ঠার সহিত, কাঠিজ্ঞের সহিত সমাজে রক্ষা করেন। সমাজ ইহাদিগকে সেই অবসর, সেই সামর্থ, সেই সমান দের। ইহাদের এই মুক্তি, ইহা সমাজেরই মুক্তি। ইহারা যে সমাজে আপনাকে মুক্তভাবে রাথেন, ক্ষু পরাধীনতার সে সমাজের কোন ভর নাই, বিপদ্ নাই। ব্রাহ্মণ-অংশের মধ্যে সে সমাজ সর্বাদা আপনার মনের, আপনার আ্যার খাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। আমাদের দেশের বর্তমান ব্রাহ্মণরণ যদি দৃঢ়ভাবে, উন্নতভাবে, অনুক্রভাবে সমাজের এই পরমধনটি রক্ষা করিতেন, তবে ব্রাহ্মণের অমাননা সমাজ কথনই ঘটিতে দিত না এবং এমন কথা কথনই বিচারকের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিত না বে, ভল্ল ব্রাহ্মণের মান আপনি বৃথিতে পারিতেন।

কিন্ত যে প্রাহ্মণ সাহেবের আফিনে নত মন্তকে চাক্রি করে—বে প্রাহ্মণ আপনার অবকাশ বিক্রয় করে, আপনার মহান অধিকারকে বিসক্তিন দের—যে প্রাহ্মণ বিভাগরে বিভাবিক্, বিচারালয়ে বিচার-ব্যবসারী, বে প্রাহ্মণ পরসার পরিবর্তে আপনার প্রাহ্মণ্যকে ধিক্ত করিয়াছে, সে আপন আদর্শ রক্ষা করিবে কি করিয়া, সমান্ত রক্ষা করিবে কি করিয়া, শ্রহার সহিত তাহার নিকট ধর্মের বিধান সইতে বাইব কি বলিরা ? সে ত সর্ক্রনাধারণের সহিত সমানভাবে মিশিয়া ব্যাক্তকলেবরে কাড়াকাড়ি-ঠেলাঠেলির কাজে ভিড়িরা গেছে। ভক্তির ছারা সে ব্রাহ্মণ ত সমাজকে উর্জে আরুট করে না—নিমেই লইরা বার।

এ কথা জানি, কোন সম্প্রদায়ের প্রত্যেক লোকই :কোনকালে

আপনার ধর্মকে বিশুজভাবে রক্ষা করে না, অনেকে । খলিত হয়।

অনেকে রাক্ষণ হইয়াও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রের ক্সায় আচরণ করিয়াছে,
পুরাণে এরপ উদাহরণ দেখা যায়। কিছু তবু যদি সম্প্রদায়ের মধ্যে
আদর্শ সঞ্জীব থাকে, ধর্মপালনের চেষ্টা থাকে, কেছ আগে যাক্ কেছ
পিছাইয়া পভুক, কিছু সেই পথের পথিক যদি থাকে, যদি এই আদর্শের
প্রত্যেক দৃষ্টান্ত অনেকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই চেষ্টার

আরা, সেই সাধনার হারা, সেই সফলতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হারাই সমস্ত
সম্প্রদায় সার্থক হইয়া থাকে।

আমাদের আধুনিক বাক্ষণসমাজে সেই আদর্শই নাই। সেইজক্সই বাক্ষণের ছেলে ইংরাজি শিথিলেই ইংরাজি কেতা ধরে—পিতা তাহাতে অসম্ভই হন না। কেন ? এম্-এ-পাস-করা মুখোপাধ্যার, বিজ্ঞানবিৎ চট্টোপাধ্যার যে বিজ্ঞা পাইরাছেন, তাহা ছাত্রকে ঘরে জাকিয়া আসন হইরা বসিরা বিতরণ করিতে পারেন না; সমাজকে শিক্ষাঞ্গে ঝণী করিবার গৌরব হইতে কেন তাঁহারা নিজেকে ও বাক্ষণসমাজকে বঞ্চিত করেন ?

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন, খাইব কি ? যদি কালিয়া-পোলোয়া না থাইলেও চলে, তবে নিশ্চরই সমাজ আপনি আসিরা যাচিরা খাওরাইরা যাইবে। তাঁহাদের নহিলে সমাজের চলিবে না, পারে খাররা সমাজ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। আজ তাঁহারা বেতনের জ্ঞ হাত পাতেন, সেইজ্ঞ সমাজ রসিদ লইরা টিপিরা-টিপিরা তাঁহাজিগকে বেতন দের ও কড়ার-পণ্ডার তাঁহাদের কাছ হইতে কাল আদার
ক্রিরা লয়। তাঁহারাও কলের মত বাঁধা নিষ্যে কাল করেন; প্রহা

দেনও না, শ্রদ্ধা পানও না—উপরন্ধ মাঝে মাঝে সাহেবের পাছকা পৃঠে বহনকরা-রূপ অত্যন্ত তৃচ্ছ ঘটনার স্থবিধ্যাত উপলক্ষ্য হইয়া উঠেন।

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণের কাজ পুনরায় আরম্ভ হইবে, এ সম্ভাবনাকে আমি অনুরপরাহত মনে করি না এবং এই আশাকে আমি লঘুভাবে মন হইতে অপদারিত করিতে পারি না। ভারতবর্ধের চিরকালের প্রকৃতি ভাহার ক্ষণকালের বিকৃতিকে সংশোধন করিয়া লইবেই।

এই পুনর্জাগ্রত ব্রাহ্মণসমাজের কাজে অব্রাহ্মণ অনেকেও বোগ দিবেন। প্রাচীন ভারতেও ব্রাহ্মণেতর অনেকে ব্রাহ্মণের ব্রত গ্রহণ করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা ও উপদেষ্টার কাজ করিয়াছেন—ব্রাহ্মণও তাঁহাদের কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

প্রাচীনকালে যথন ব্রাহ্মণই একমাত্র ছিল্প ছিলেন না, ফত্রিয়-বৈশ্রপ্ত ছিল্পন্ত হলিন, যথন ত্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া উপবৃক্ত শিক্ষালাভের দ্বারা ক্ষত্রিয়-বৈশ্রের উপনয়ন ্ইইত, তথনই এ দেশে ব্রাহ্মণের আদর্শ উজ্জ্বল ছিল। কারণ, চারিদিকের সমাজ যথন অবনত, তথন কোন বিশেষ সমাজ আপনাকে উল্লন্থ রাখিতে পারে না, ক্রমেই নিয়ের আকর্ষণ ভাহাকে নীচের স্তরে লইয়া আসে।

ভারতবর্ষে যথন গ্রাহ্মণই একমাত্র বিজ অবশিষ্ট রহিল, যথন ভাহার আদর্শ দ্মরণ করাইরা দিবার জন্তা, তাহার নিকট গ্রাহ্মণছ দাবী করিবার জন্ত চারিদিকে আর কেহই রহিল না, তথন তাহার বিজ্ঞান্ত কঠিন আদর্শ ক্রতবেগে গ্রন্থ ইইতে লাগিল। তথনি সে জ্ঞানে, বিখাসে, ক্রচিতে ক্রমণ নিক্ট অধিকারীর দলে আসিরা উত্তীর্ণ হইল, চারিদিকে বেখানে গোলপাতার কুঁড়ে, দেখানে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে হুইলে একটা আট্টালা বাঁধিলেই যথেই—সেখানে সাতমহল প্রানাদ

মিশ্বাণ করিয়া তুলিবার ব্যর ও চেষ্টা স্বীকার করিতে সহজেই অপ্রবৃত্তি জয়ো।

প্রাচীনকালে ত্রাহ্মণ, ক্ষান্ত্রের, বৈশ্র ছিল ছিল, অর্থাৎ সমস্ত আর্থ্য সমাজই বিজ ছিল—শুল বলিতে যে সকল লোককে বুঝাইজ, তাহারা গাঁওতাল, ভিল, কোল, ধাঙড়ের দলে ছিল। আর্থাসমাজের সহিত তাহাদের শিক্ষা, রীতিনীতি ও ধর্মের সম্পূর্ণ ঐক্যন্থাপন একেবারেই অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ সমস্ত আর্থাসমাজেই ছিল ছিল—অর্থাৎ সমস্ত আর্থাসমাজের শিক্ষা একইরূপ ছিল। প্রভেদ ছিল কেবল কর্মো। শিক্ষা একই থাকার পরম্পারক আদর্শের বিশুজিরকার সম্পূর্ণ আর্থাকুলা করিতে পারিত। ক্ষত্রির এবং বৈশ্র, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ হইতে সাহায্য করিত। সমস্ত সমাজের শিক্ষার আদর্শ সমান উন্ধত না হইলে, এরপ কথনই ঘটতে পারে না।

বর্তমান সমাজেরও যদি একটা মাথার দরকার থাকে, সেই মাথাকে যদি উন্নত করিতে হর এবং সেই মাথাকে যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা বার, তবে তাহার হৃদকে ও গ্রীবাকে একেবারে মাটির সমান করিয়া রাখিলে চলিবে না। সমাজ উন্নত না হইলে তাহার মাথা উন্নত হর না, এবং সমাজকে সর্কপ্রেখন্তে উন্নত করিয়া রাখাই সেই মাথার কাজ।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজের ভত্তসপ্রাদার—অর্থাৎ বৈছ, কারত ও বণিক্ সম্প্রাদার—সমাজ যদি ইহাদিগকে ছিজ বলিরা গণ্য না করে, ভবে ব্রাহ্মণের আর উত্থানের আশা নাই। একপারে দ্যাড়াইরা সমাজ বকস্তুত্তি করিতে পারে না।

বৈজ্ঞেরা ত উপবীত গ্রহণ করিরাছেন। মাঝে মাঝে কারছেরা বলিতেছেন তাঁহারা কলিয়, বণিকেরা বলিতেছেন তাঁহারা বৈশ্ব—এ কথা অবিখাদ করিবার কোন কারণ দেখি না। আকার-প্রকার, বুরি ও ক্ষমতা, অর্থাৎ আর্যাডের লক্ষণে বর্তমান ব্রাক্ষণের সহিত ইহালের প্রতেল নাই। বক্লদেশের যে কোন সভার পৈতা না দেখিলে, ব্রাক্ষণের সহিত কারস্থ, স্থবর্ণবিশিক্ প্রভৃতিদের তৃষ্ণাৎ করা অসভব। কিন্তু বর্ণার্থ অনার্য্য, অর্থাৎ ভারতবর্ষীর বন্তকাতির সহিত তাঁহালের ভ্রমণে করা সহজ। বিশুক্ষ আর্য্যরন্তের সহিত অনার্য্যরন্তের মিশ্রণ হইরাছে, তাহা আমাদের বর্ণে, আরুতিতে, ধর্মে, আচারে ও মানসিক ফুর্মলতার স্পষ্ট বুঝা বার — কিন্তু সে মিশ্রণ ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রির, বৈশ্র, সকল সম্প্রদারের মধ্যেই হইরাছে।

তথাপি, এই মিশ্রণ এবং বৌদ্ধর্থের সামাজিক অরাজকতার পরেও সমাজ ব্রাহ্মণকে একটা বিশেষ গণ্ডী দিয়া রাখিয়াছে। কারণ, আমা-দের সমাজের বেরপ গঠন, তাহাতে ব্রাহ্মণকে নহিলে তাহার সকল দিকেই বাধে, আত্মরক্ষার জন্ত বেমন-তেমন করিয়া ব্রাহ্মণকে সংগ্রহ করিয়া রাখা চাই। আধুনিক ইতিহাসে এমনও দেখা বার, কোনকোন হানে বিশেষ প্রয়োজনবশত রাজা পৈতা দিয়া একদল ব্রাহ্মণ তৈরি করিয়াও লইয়াছেন। বাংলাদেশে যখন ব্রাহ্মণেরা আচারে, ব্যবহারে, বিভাব্দিতে ব্রাহ্মণছ হারাইয়াছিলেন, তথন রাজা বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া সমাজের কাজ চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ বখন চারিদিকের প্রভাবে নত হইয়া পড়িতেছিল, তখন রাজা রুজিম উপারে কৌলীক্ত হাপন করিয়া ব্রাহ্মণের নির্বাণায়্থ মর্যাদাকে খোঁচা দিয়া জাগাইতেছিলেন। অপর পক্ষে, কৌলীক্তে বিবাহস্থদ্ধে বেরপ বর্ষর্যার হুটি করিল, তাহাতে এই কৌলীক্তই বর্ণমিশ্রণের এক গোপন উপায় হইয়া উঠিয়াছিল।

বাহাই হউক্, শাস্ত্ৰবিহিত ক্ৰিয়াকৰ্ম্মকান্ত ক্ৰম্ম, বিশেষ আৰ্থ্যকভা-বশতই স্মান বিশেষ চেটান বাহ্মণকে মতন্ত্ৰভাবে নিৰ্দিষ্ট কৰিলঃ রাখিতে বাধ্য ইইয়াছিল। ক্ষজ্জিয় বৈশ্বদিগকে সেরপ বিশেষভাবে তাহাদের পূর্বতন আচারকাঠি তের মধ্যে বন্ধ করিবার কোন অত্যাবশুক্তা বাংলাসমালে ছিল না। বে খুসি বৃদ্ধ করুক, বাণিজ্য করুক, তাহাতে সমাজের বিশেষ কিছু আসিত-ঘাইত না—এবং বাহারা বৃদ্ধবাণিজ্য-রুষি-শিল্পে নিরুক্ত থাকিবে, তাহাদিগকে বিশেষ চিছের ঘারা পূথক করিবার কিছুমাত্র প্রয়েজন ছিল না। ব্যবসায় লোকে নিজের গরজেই করে, কোন বিশেষ ব্যবস্থার অপেক্ষা রাথে না—ধর্মসম্বন্ধে বে বিধি নহে; তাহা প্রাচীন নির্মে আবদ্ধ, তাহার আব্যোজন, রীতিপ্রদৃতি আমাদের স্বেজ্ঞাবিহিত নহে।

অভএব জড়অপ্রাপ্ত সমাজের শৈথিল্যবশতই একসময়ে কতির-বৈশ্র আপন অধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া একাকার হইয়া পেছে। তাঁহারা বদি সচেতন হন, বদি তাঁহারা নিজের অধিকার যথার্থভাবে গ্রহণ করিবার জন্ত অগ্রসর হন, নিজের গৌরব যথার্থভাবে প্রমাণ করিবার জন্ত উদ্ভত হন, তবে তাহাতে সমস্ত সমাজের পক্ষে মঙ্গল, ব্রাহ্মণদের পক্ষেমকল।

বাদ্ধণদিকে নিজের যথার্থ পৌরব লাভ করিবার জন্ত যেমন প্রোচীন আদর্শের দিকে যাইতে হইবে, সমস্ত সমাজক্ষেও তেমনি বাইতে হইবে; বাদ্ধণ কেবল একলা যাইবে এবং আর সকলে বে বেখানে আছে, সে সেইবানেই পড়িরা থাকিবে, ইহা হইতেই পারে না। সমস্ত সমাজের এক দিকে গতি না হইলে তাহার কোন এক অংশ সিদ্ধিলাভ করিতেই পারে না। যথন দেবিব, আমাদের দেশের কারত ও বিশিক্সণ আপনাদিগকে প্রাচীন ক্তরির ও বৈশ্ব সমাজের সহিত বুকু করিরা বৃহৎ হইবার, বহু পুরাভনের সহিত এক হইবার চেটা করিতেহেন এবং প্রাচীন ভারতের সহিত আধুনিক ভারতকে স্বিলিত করিয়া আমাদের কাতীর সন্তাকে অবিভিন্ন করিবার চেটা করিতেহেন,

তথনই জানিব, আধুনিক ব্রাহ্মণও প্রাচীন ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইরা ভারতবর্ষীয় সমাজকে সজীবভাবে ধ্যার্থভাবে, অথভভাবে এক করিবার কার্য্যে সফল হইবেন। নহিলে কেবল স্থানীয় কলহ-বিবাদ-দলাদিলি লইয়া বিদেশী প্রভাবের সাংঘাতিক অভিঘাত হইতে সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব হইবে, নহিলে ব্রাহ্মণের স্থান অর্থাৎ আমাদের সমস্ত স্মাকের স্থান ক্রমে তছে হইতে তছেতম হইয়া আসিবে।

আমাদের সমস্ত সমাজ প্রধানতই বিজসমাজ; ইছা যদি না হয়, সমাজ যদি শূড়সমাজ হয়, তবে কয়েকজনমাত্র বাহ্মণকে লইয়া এ সমাজ যুৱোপীয় আদর্শেও থকা হইবে, ভারতবর্ষীয় আদর্শেও থকা হইবে।

সমস্ত উন্নত সমাজই সমাজস্থ লোকের নিকট প্রাণের দাবী করিরা থাকে, আপনাকে নিক্নষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়া আরামে জড়ত স্থধ-ভোগে যে সমাজ আপনার অধিকাংশ লোককে প্রশ্রম্ব দিয়া থাকে, সে সমাজ মরে, এবং না-ও যদি মরে, তবে তাহার মরাই ভাল।

যুরোপ কর্মের উত্তেজনার, প্রবৃত্তির উত্তেজনার সর্কানাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত—আমরা যদি ধর্মের জন্ম প্রাণ দিতে প্রস্তুত না হই, তবে সে প্রাণ অপমানিত হইতে থাকিলে অভিমান প্রকাশ করা আমাদের শোভা পায় না।

যুরোপীয় সৈপ্ত যুদ্ধায়রাগের উত্তেজনায় ও বেতনের গোভে ও গৌরবের আখাদে প্রাণ দের, কিন্ত ক্ষত্রিয় উত্তেজনা ও বেতনের অভাব ঘটিলেও বুদ্ধে প্রাণ দিতে প্রস্তত থাকে। কারণ, যুদ্ধ সমাজের অত্যা-বশুক কর্মা, এক সম্প্রদায় যদি নিজের ধর্ম বিদায়ই সেই কঠিন কর্তব্যকে গ্রহণ করেন, তবে কর্মের সহিত ধর্মরক্ষা হয়। দেশস্ক্ষ্ম সক্ষলে মিলিয়াই যুদ্ধের জন্ত প্রস্তত হইলে মিলিটারিজ্মের প্রাবন্যোলনের শুক্তর ক্ষমিই বুটে।

বাণিজ্য সমাজরকার পক্ষে অত্যাবঞ্চক কর্ম ৷ সেই সামাজিক-

আৰম্ভকপালনকে এক সম্প্ৰদায় যদি আপন সাম্প্ৰদায়িক ধর্ম, আপন কৌলিক গৌরব বলিরা গ্রহণ করেন, তবে বণিগ্রুত্তি সর্বজ্ঞেই পরিব্যাপ্ত ছইরা সমাজের অন্তান্ত শক্তিকে গ্রাস করিয়া কেলে না। তা ছাড়া কর্মের মধ্যে ধর্মের আদর্শ সর্ববাই কাগ্যত থাকে।

ধর্ম এবং জ্ঞানার্জ্ন, যুদ্ধ এবং রাজকার্য্য, বাণিজ্য এবং শিলচর্চ্চা, সমাজের এই তিন অত্যাবশুক কর্ম। ইহার কোনটাকেই পরিত্যাগ করা যায় না। ইহার প্রত্যেকটিকেই ধর্মগৌরব, কুলগৌরব দান করিয়া সম্প্রদায়বিশেষের হত্তে সমর্পণ করিলে তাহাদিগকে সীমাবদ্ধও করা হয়, অথচ বিশেষ উৎকর্ষসাধনেরও অবসর দেওয়া হয়।

কর্মের উত্তেজনাই পাছে কর্ত্তা হইয়া আমাদের আত্মাকে অভিভূত করিয়া দের, ভারতবর্ষের এই আশকা ছিল। তাই ভারতবর্ষে সামাজিক মানুষটি লড়াই করে, বাণিজ্য করে, কিন্তু নিত্যমানুষটি লমগ্র মানুষ্টি ভ্রমাত্র সিপাই নতে, ভ্রমাত্র বণিক্ নতে। কর্মকে কুলত্রত করিলে, কর্মকে সামাজিক ধর্ম করিয়া তুলিলে, তবে কর্মনাধনও হয়, অথচ সেই কর্ম আপন সীমা লজ্মন করিয়া, সমাজের সামঞ্জ্য ভঙ্গ করিয়া, মানুষ্বের সমস্ত মনুষ্যত্বকে আছেয় করিয়া, আত্মার বাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে না।

বাঁহারা হিজ, তাঁহানিগকে একসময় কর্ম পরিত্যাগ করিতে হয়।
তথন তাঁহারা আর বান্ধানহেন, কজিয় নহেন, বৈশু নহেন—তথন
তাঁহারা নিত্যকালের মান্ত্য—তথন কর্ম তাঁহানের পকে আর ধর্ম নহে,
স্থতরাং অনারাদে অপরিহার্ম। এইরপে ছিলসমাজ বিজ্ঞা এবং
অবিজ্ঞা উভরকেই রক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারা বলিয়াছিলেন,
অবিজ্ঞা মৃত্যুং তীর্ষা বিজ্ঞয়ামৃতময়ুতে—অবিজ্ঞার হারা মৃত্যু উত্তীর্ণ
হইয়া বিজ্ঞার হারা অমৃত লাভ করিবে। এই চঞ্চল সংসারই মৃত্যুনিক্তেন, ইহাই অবিজ্ঞা—ইহাকে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ইহার ভিতর

দিবাই বাইতে হয়—কিন্তু এমনভাবে বাইতে হয়, বেন ইছাই চরম না

ক্রমা উঠে। কর্মনেই একান্ত প্রাধান্য দিলে সংসারই চরম হইরা
উঠে; মৃত্যুকে উত্তীর্গ হওরা বার না, অমৃত লাভ করিবার লক্ষাই
ত্রষ্ট হয়, তাহার অবকাশই থাকে না। এইজন্মই কর্মকে সীমাবদ্ধ
করা, কর্মকে ধর্মের সহিত যুক্ত করা, কর্মকে প্রবৃত্তির হাতে,
উত্তেজনার হাতে, কর্মজনিত বিপুল বেগের হাতে ছাড়িয়া না
কেওয়া; এবং এইজন্মই ভারতবর্ষে কর্মভেদ বিশেষ বিশেষ জনশ্রেণীতে
নিশিষ্ট করা।

ইহাই আদর্শ। ধর্ম ও কর্মের সামঞ্জন্ত রক্ষা করা এবং মান্থবের ভিত্ত হইতে কর্মের নানাপাশ শিথিল করিয়া তাহাকে একদিকে সংসারপ্রতপরায়ণ, অন্তদিকে মুক্তির অধিকারী করিবার অন্ত কোন উপার ত দেখি না। এই আদর্শ উরত্তম আদর্শ এবং ভারতবর্ধের আদর্শ। এই আদর্শে বর্তমান সমাজকে সাধারণভাবে অধিকৃত ও চালিত করিবার উপায় কি, তাহা আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে। সমাজের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া কর্মকে ও প্রবৃত্তিকে উদ্দাম করিয়া তোলা—সেক্ষন্ত কাহাকেও চেন্তা করিতে হয় না। সমাজের সেক্ষন্ত কাহাকেও চেন্তা করিতে হয় না। সমাজের সেক্ষন্ত কাহাকেও চেন্তার বারা আপনি আসিতেছে।

বিদেশী শিক্ষার প্রাবল্যে, দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতার
এই ভারতবর্ষীর আদর্শ সত্তর এবং সহজে সমস্ত সমালকে অধিকার
করিতে পারিবে না, ইহা আমি জানি। কিন্তু যুরোপীর আদর্শ
অবলম্বন করাই বে আমাদের পক্ষে সহজ, এ হুরাশাও আমার নাই।
সর্বপ্রকার আদর্শ পরিত্যাগ করাই স্বর্ধাপেকা সহজ—এবং সেই
সহজ পথই আমরা অবলম্বন করিয়াছি। যুরোপীয় সভ্যভার আদর্শ
এমন একটা আল্গা জিনিব নহে বে, তাহা পাকা ফলটির মৃত পাড়িয়া
কইলেই ক্রলের মধ্যে অনায়াসে স্থান পাইতে পারে।

সকল পুরাতন ও বৃহৎ আদর্শের মধ্যেই বিনাশ ও রক্ষার একটি সামঞ্জ আছে। অর্থাৎ তাহার যে শক্তি বাড়াবাড়ি করিয়া মরিছে চায়, তাহার অঞ্চশক্তি তাহাকে সংযত করিয়া রক্ষা করে। আমাদের শরীরেও যদ্ধবিশেষের যতটুকু কাজ প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত আনিষ্টকর, সেই কাজটুকু আদায় করিয়া সেই অকাজটুকুকে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা আমাদের শরীরতত্ত্বে রহিয়াছে; পিত্তের দরকারটুকুশরীর লয়, অদরকারটুকু বর্জন করিবার ব্যবস্থা করিতে থাকে।

এই সকল স্থব্যবহা অনেকদিনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-প্রতিক্রেয়া হারা উৎকর্ষীলাভ করিয়া সমাজের শারীরবিধানকে পরিণতি দান করিয়াছে। আমরা গুলজের নকল করিবার সময় সেই সমগ্র সাভাবিক ব্যবস্থাটি গ্রহণ করিতে পারি না। স্ক্রেয়াং অন্ত সমাজে যাহা ভাল করে, নকলকারীর সমাজে তাহাই মন্দের কারণ হইয়া উঠে। যুরোপীয় মানবপ্রকৃতি স্থদীর্ঘকালের কার্য্যে যে সভ্যতার্ক্টীকে ফলবান্ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ছটো-একটা ফল চাহিয়া-চিস্তিয়া লইতে পারি, কিন্তু সমস্ত বৃক্ষকে আপনার করিতে পারি না। তাহাদের সেই অভীত কাল আমাদের অভীত।

কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের অতীত যদি-বা যত্নের অভাবে আমাদিগকে ফল দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, তবু সেই বৃহৎ অতীত ধ্বংস হয়
নাই, হইতে পারে না,— সেই অতীতই ভিতরে থাকিয়া আমাদের
পরের নকলকে বারংবার অসপত ও অক্তকার্য্য করিয়া তুলিভেছে।
সেই অতীতকে অবহেলা করিয়া যথন আমরা নৃত্তনকে আনি, তথন
অতীত নিঃশব্দে তাহার প্রতিশোধ লয়—নৃত্তনকে বিনাশ করিয়া
পচাইয়া বায়ু দ্যিত করিয়া দেয়। আমরা মনে করিতে পারি, এইটে
আমাদের নৃত্তন দরকার, কিন্তু অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ আপোধে যদি
য়লা-নিশতি না করিয়া গইতে পারি, তবে আবস্তাকের হোহাই পাড়িয়াই

বে দেউড়ি খোলা পাইব, তাহা কিছুতেই নহে। নৃতন্টাকে সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করাইলেও, নৃতনে-প্রাতনে মিশ না ধাইলে সমন্তই পশু হর।

দেইজন্ত আমাদের অতীতকেই নৃতন বল দিতে হইবে, নৃতন প্রাণ দিতে হইবে। শুক্কভাবে শুক্ক বিচারবিতর্কের হারা সে প্রাণসঞ্চার ছইতে পারে না। যেরূপ ভাবে চলিতেছে, সেইরূপ ভাবে চলিয়া ষাইতে দিলেও কিছুই হইবে না। প্রাচীন ভারতের মধ্যে যে একটি মহান ভাব ছিল-বে ভাবের আনলে আমাদের মুক্তস্বদয় পিতামহগণ ধ্যান করিতেন, ত্যাগ করিতেন, কাজ করিতেন, প্রাণ দিতেন, সেই ভাবের আনন্দে, দেই ভাবের অমৃতে আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলে, সেই আনন্দই অপুর্বাশক্তিবলে বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সমস্ত বাধাগুলি অভাবনীয়ন্ধপে বিলুপ্ত করিয়া দিবে। জটিল ব্যাখ্যার দারা যাত্র করিবার চেষ্টা না করিয়া অতীতের রুসে ক্লয়কে পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। তাহা দিলেই আমাদের প্রাকৃতি আপনার কাজ আপনি করিতে পাকিবে। দেই প্রকৃতি যথন কাম করে. তথনি কাজ হয়-তাহার কাজের হিসাব আমরা কিছুই জানি না :--কোনও বুদ্ধিমান লোকে বা বিঘান লোকে এই কাজের নিয়ম বা উপায় কোনমতেই আগে হইতে বলিয়া দিতে পারে না। তর্কের ছারা ভাহার৷ বেগুলিকে বাধা মনে করে, দেই বাধা গুলিও সহারত৷ করে, ষাহাকে ছোট বলিয়া প্রমাণ করে, সে-ও বছ হইয়া উঠে।

কোন জিনিবকে চাই বলিলেই পাওরা বার না—অতীতের সাহায্য একণে আমাদের দরকার হইরাছে বলিলেই বে তাহাকে সর্বভোতাবে পাওরা বাইবে, তাহা কথনই না। সেই অতীতের তাবে বথম আমাদের বৃদ্ধি-মন-আন অতিবিক্ত হইরা উঠিবে, তথন দেখিতে পাইব, নব নব আকারে, নব নব বিকাশে আমাদের কাছে নেই পুরাতন

নবীন হইবা, প্রকৃত্ব হইবা, ব্যাপ্ত হইবা উঠিবাছে, তথন তাহা শ্রণানশ্বার নীরস ইকন নহে, জীবননিক্জের ফলবান্ বৃক্ষ হইবা উঠিবাছে।
অকপাৎ উদ্বেশিত সমুদ্রের বস্তার ন্যার বধন আমাদের সমাজের
মধ্যে ভাবের আনন্দ প্রবাহিত হইবে, তথন আমাদের দেশে এই সকল
প্রাচীন নদীপথগুলিই কুলে-কুলে পরিপূর্ণ হইবা উঠিবে। তথন
স্বভাবতই আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্যে জাসিরা উঠিবে, সামসঙ্গীতধ্বনিজে
জাসিরা উঠিবে, ব্রাহ্মণে ক্রিরে বৈশ্রে জাসিরা উঠিবে। যে পাধীরা
প্রভাতকালে তপোবনে গান গাহিত, তাহারাই গাহিরা উঠিবে, দাড়ের
কাকাতরা বা ধাঁচার কেনারি-নাইটিজেল নহে।

আমাদের সমন্ত সমাজ সেই প্রাচীন দ্বিজ্বকে লাভ করিবার জন্ত চঞ্চল হইরা উঠিতেছে, প্রত্যন্থ তাহার পরিচয় পাইরা মনে আশার मकात इटेट्ड । এकमम सामात्मत्र हिस्स त्राभन कतिबात. বর্জন করিবার জন্ম আমাদের চেষ্টা হইরাছিল এসেই আশার আমরা অনেকদিন চাঁদনীর দোকানে ফিরিয়াছি ও চৌরঙ্গী-অঞ্চলের দেউডিতে হাজ্বি দিয়াছি। আজ যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্র বলিয়া প্রতিপর করিবার উচ্চাকাজ্ঞা আমাদের মনে ভাগিরা থাকে. বদি আমানের সমাজকে পৈতক গৌরবে গৌরবান্তি করিয়াই মহন্তলাভ করিতে ইচ্চা করিয়া থাকি, তবে ত আমাদের আনলের দিন। আমরা কিরিজি হইতে চাই না, আমরা বিজ হইতে চাই। কুলুবৃদ্ধিতে ইছাতে ঘাঁহারা বাধা দিয়া অনর্থক কলহ করিতে বদেন, তর্কের बुनाब हेबाब ऋतृत्रवाभी मकन्छ। याँबाबा ना तिबिट्ड भान, वृह९ ভात्वत মহুদের কাছে আপনাদের কুদ্র পাণ্ডিতোর বার্ধ বারু-বিবাদ ঘাঁহারা লক্ষার সহিত নিরস্ত না করেন, তাঁহারা যে সমাজের আশ্রের মানুর ছট্ট্রাছেন, যেই সমাজেরই শক্ত। দীর্ঘকাল চইছে ভারতবর্ম আপন ক্রাক্স-ক্ষার-বৈশ্ব সমাজকে আইবান করিতেছে। যুরোগ তাহার

खान-विज्ञानक वहछद छारा विख्य-विक्रित कतिया जुनिया विव्यन-বদ্ধিতে ভাহার মধ্যে সম্রতি এক্য সন্ধান করিয়া ফিরিভেছে—ভারত-বর্বের সেই ব্রাহ্মণ কোধার, যিনি বভাবসিদ্ধ প্রতিভাবলে মতি অনারাদেই সেই ত্রীপুল জটিলভার মধ্যে ঐক্যের নিগৃড় সরলপথ নির্দেশ করিয়া দিৰেন ? সেই ত্রাক্ষণকে ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাহিরে তপোবনে খ্যানাসনে অধ্যাপকের বেদীতে আহ্বান করিতেছে,--ব্রাহ্মণকে ভাষার সমন্ত অব্যাননা হইতে দরে আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ আপনার অবমাননা দূর করিতে চাহিতেছে। বিধাতার আশীর্কাদে ব্রাক্ষণের পাছকাঘাতলাভ হয় ত ব্যর্থ হইবে না-নিদ্রা অত্যন্ত গভীর হইলে এইরপ নিষ্ঠর আঘাতেই তাহা ভালাইতে হর। যুরোপের কর্মিগণ কর্মজালে জড়িত হইয়া ভাহা হইতে নিম্নতির কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না. সে নানা দিকে নানা আঘাত করিতেছে,—ভারতবর্বে যাঁহারা কাত্তবত, বৈশুব্রত গ্রহণ করিবার অধিকারী, আজ তাঁহারা ধর্মের দারা কর্মকে জগতে গৌরবান্থিত করুন-ভাঁহারা প্রবৃত্তির শুক্তীাধে নহে, উত্তেজনার অফুরোধে নহে---ধর্মের অমুরোধেই অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত ফলকামনায় একান্ত আসক্ত না হইয়া প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হউন্। নতুবা বান্ধণ প্রতিদিন শ্ত্র. সমাজ প্রত্যহ কৃত্ত এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের মাহাত্মা, যাহা অটন পর্বতশক্ষের স্থায় দৃঢ় ছিল, তাহা দুর্ত্মত ইতিহাদের দিক্পাস্তে মেবের श्राव. कुट्टॅनिकांत्र स्नात्र विनीन स्टेश गांटेटर अवः कर्गक्रांख अकृति বৃহৎ কেরাণীসম্প্রদায় একপাটি বৃহৎ পাছকা প্রাণপণে আকর্ষণ করিছা কৃত্র কৃষ্ণপিশীলকাশ্রেণীর মন্ত মৃত্তিকাতলবর্তী বিবরের অভিমুধে ধাৰিত হওয়াকেই জীবনবাজালিকাহের একমাজ পদ্ধতি বলিফা গল্য कडिरव।

## চীনেম্যানের চিঠি।

ইংরাজিভাষার লেথকের অসামান্ত দখল দেখিলেই বুঝা ধার বে, ইংরাজিশিকার ইনি পাকা হইরাছেন—এইজন্ত বিলাতসম্বন্ধে ইনি বাহা বলিরাছেন, তাহাকে নিতাস্ত অনভিজ্ঞ লোকের অভ্যক্তি বলিয়া গণ্য করা ধার না।

এই ছোট বইধানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ ও বল পাইয়াছি।
ইহা হইতে দেখিরাছি, এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন আভিন্ন মধ্যে একটি গভীর
ও বৃহৎ ঐক্য আছে। চীনের সলে ভারতবর্ষের প্রাণের মিল দেখিরা
আমালের প্রাণ বেন বাড়িয়া বার। ত্বযু ভাহাই নহে; এসিয়া বে
চিরকাল বুরোপের আলালতেই আলামী হইরা ইড়াইয়া ভাহার
বিচারকেই বেদবাক্য বলিরা শিয়োধার্য করিবে, খীকার করিবে বে,
আমালের স্মাজের বারো-আনা অংশকেই একেবারে ভিংক্সক নির্দ্দি

গড়াই আমাদের পক্ষে একমাত্র শ্রেয়—এই কথাটা ঠিক নহে,—
আমাদের বিচারালরে যুরোপকে দাঁড় করাইরা ভাহারো মারাম্মক
আনেকগুলি গলদ্ আলোচনা করিরা দেখিবার আছে, এই বইখানি
হইতে সেই ধারণা আমাদের মনে একটু বিশেষ জোর পার। প্রথমত
ভারতবর্ষের সভ্যতা এসিরার সভ্যতার মধ্যে ঐক্য পাইয়াছে, ইহাতেও
আমাদের বল; বিতীয়ত এসিরার সভ্যতার এমন একটি গৌরব আছে,
নাহা সত্য বলিয়াই প্রাচীন হইয়াছে, যাহা সত্য বলিয়াই চিরস্কন হইবার
অধিকারী, ইহাতেও আমাদের বল।

সম্প্রতি আমাদের মর্ব্ব্যে একটা চঞ্চলতা জ্মিরাছে; আমাদের স্বাধীন শক্তি—আমাদের চিরকালের শক্তি কোন্ধানে প্রচ্ছর হইয়া আছে, তাহাই সন্ধান করিরা সেইথানে আশ্রম্ম লইবার জন্তু আমাদের মধ্যে একটা চেষ্টা জ্বাগিরাছে। বিদেশীর সহিত আমাদের সংঘাত ক্রমশ্ যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, স্বদেশকে ততই বিশেষভাবে জানিবার ও পাইবার জন্তু আমাদের একটা ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতেছি, ইহা কেবল আমাদের মধ্যে নছে। মুরোপের সংঘাত সমস্ত সভ্য এসিরাকেই সজাগ করিতেছে। এসিরা আজ্ব আপনাকে সচেতনভাবে, স্কুতরাং সবলভাবে উপলব্ধি করিতে বসিরাছে। বুঝিয়াছে, 'আআনং বিদ্ধি'—আপনাকে জান—ইহাই মুক্তির উপার। 'পরধর্ম্মো ভয়াবহং'—পরের জন্তুকরণেই বিনাশ।

বস্তপ্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতার সম্পদ্ আমাদের ইপ্রিয়ননকে অভিভূত করিয়া দের। তাহার কল ক্রন্ত চলে, তাহার প্রাসায় আকাশ স্পর্শ করে, তাহার কামান শতরী, তাহার বাণিজ্যজার ক্রগ্যাপী—ইহা আমাদের দৃষ্টিকে আছের ও বুদ্ধিকে ভাছত না করিয়া থাকিতে পারে না। কিছু না হৌক্, বিপুলতার একটা গারের জার আছে, দেই জারকে ঠেলিয়া-উরিয়া স্বক্রে রোহস্কুক্ত করা আমাহের

মত চ্বলের পক্ষে বড় কঠিন। যদি বিপুস্তাপ্রত এই সভ্যতার দিকেই একমাত্র আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তবে তাহাতে আমাদের মানসিক চ্বলিতা কেবল বাড়িতেই থাকে,—এই সভ্যতাকেই একমাত্র আদর্শ বিলয়া বোধ হয়, এবং নিজের সামর্থাকে ও সম্পদ্ধেক একেবারে নগণ্য বিলয়া জ্ঞান হয়। ইহাতে অচেটা পরাত্ত হয়, আত্মপৌরব দ্য় হয়, ভবিষ্যতের জন্ত কোন আশা থাকে না, এবং জড়ভের মধ্যে আনায়সেই আত্মসমর্পণ করিয়া নিরাপত্তির আরামে নিদ্রার অচেতনতার সমস্ত ভূলিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।

বিশেষত আমাদের বর্জমান অবস্থা ধর্মেকর্মে বিস্থাব্দিতে অত্যস্ক দীন। যুরোপীয় সভ্যতাকে কেবলি নিজের সেই দীনতার সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের সম্বন্ধে হতাখাস হইয়া পড়ি।

এ অবস্থার প্রথমে আমাদের ব্রিতে হইবে, বস্তপ্রধান শক্তিপ্রধান সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা নহে, ধর্মপ্রধান মললপ্রধান সভ্যতা তাহা অপেকা শ্রেষ্ঠ । তাহার পরে, এই শেষোক্ত সভ্যতাই আমাদের ছিল, স্থতরাং শেবোক্ত সভ্যতার শক্তি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত হইরা আছে, ইহাই জানির। আমাদিগকে মাথা তুলিতে হইবে, আমাদিগকে আশা ও আনক লাভ করিতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান তুর্গতির মধ্যে নিজেদের বিচ্ছির কুদ্র করিয়া রাখিলে, মুরোপীয় ব্যাপারের বৃহত্ত আমাদের বৃদ্ধিকে দলন-পেবণ করিয়া তাহাকে আপনার চিরদাস করিয়া রাখিবে। সেই বৃদ্ধির দাসন্ধ, কচির দাসন্ধ আমরা প্রত্যহ অমুভব করিতেছি। প্রাচান ভারতের সহিত নিজেকে সংবৃক্ত করিয়া নিজেকে বৃত্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

অভ্পদার্থের অপেকা মানুষ জটিন জিনিব, জড়শক্তি অপেকা। মানুষের ইন্ডাশক্তি চ্র্ড্রেডর, এবং বাহুসম্পাদের অপেকা হুঁথ অনেক বৈশি চুর্ল্ড। সেই মানুষকে আকর্ষণ করিয়া, ভাষার প্রবৃত্তিকে সংবত- করিয়া, ভাষার ইচ্ছাশজিকে নির্মিত করিয়া বে সভ্যতা স্থপ দিয়াছে, সম্ভোগ দিয়াছে, আনন্দ ও মুক্তির অধিকারী করিয়াছে, সেই সভ্যতার মাহাত্ম্য আমাদিগকে বধার্থভাবে উপক্ষি করিতে হইবে।

উপলব্ধি করা কঠিন, কারণ ভাষা বস্তপুঞ্জে এবং ৰাফ্শক্তির প্রাবল্যে আমাদের ইক্রিরমনকে অতিমাত্র অধিকার করে না। সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থের স্থার তাহার মধ্যে একটি নিগুচ্তা আছে, গভীরতা আছে,—তাহা বাহির হইতে গারে পড়িয়া অভিভূত করিয়া দেয় না, নিজের চেটায় তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—সংবাদপত্রে তাহার কোন বিজ্ঞাপন নাই।

এইজন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে বস্তর তাণিকাধার। ফীত করিয়া তুলিতে পারি না বলিয়া, তাহাকে নিজের কাছে প্রভাকগোচর করিতে পারি না বলিয়া, আমরা পুশক রথকে রেলগাড়ি বলিতে চেষ্টা করি এবং ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ধারা কুটিল করিয়া ফ্যায়াডেডার্বিনের প্রতিভাকে আমাদের শাস্ত্রের বিবর হইতে টানিয়া বাহির করিবার প্রয়াস পাই। এই সকল চাতুরী ধারাতেই বুঝা বায়, ভারতবর্ষের সভ্যতাকে আমরা ঠিক ব্রিতেছি না এবং তাহা আমাদের বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিভেছে না। ভারতবর্ষকে কৌশলে য়্রোপ বিলয়া প্রমাণ না করিলে আমরা হির হইতে পারিভেছি না।

ইহার একটা কারণ, যুরোপীর সভ্যতাকে বেমন আমরা অত্যন্ত ব্যাপ্ত করিরা দেখিতেছি, প্রাচ্য সভ্যতাকে তেমন ব্যাপ্ত করিরা দেখিতেছি না। ভারতবর্ষীর সভ্যতাকে অন্যান্ত সভ্যতার সহিত মিলাইরা মানবপ্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহত্ব—একটা প্রবন্ধ উপলব্ধি করিতেছি না। ভারতবর্ষকে কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে দেখিলেই তাহার সভ্যতা, তাহার হারিত্বোগ্যতা আমানের কাছে ব্রধার্থরণে প্রমাণিত হর না। একদিকে প্রভাক্ষ যুরোগ, আর এক-

দিকে শাল্তের কথা—পুঁথির প্রমাণ, একদিকে প্রবল শক্তি, আর একদিকে আমাদের দোচ্লামান বিখাসমাত্র—এ অবস্থার অসহার ভক্তিকে ভারতবর্ষের অভিমুখে স্থির করিয়া রাধাই কঠিন।

এমন সময় আমাদের সেই পুরাতন সভ্যতাকে যদি চীনে ও জাপানে প্রসারিত দেখি, তবে বুঝিতে পারি, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তাহার একটা বৃহৎ স্থান আছে, তাহা কেবল পুঁথির বচনমাত্র নহে। যদি দেখি, চীন ও জাপান সেই সভ্যতার মধ্যে সার্থকতা অহুভ্য করিতেছে, তবে আমাদের দীনতার অগৌরব দূর হয়, আমাদের ধনভাতার কোন্ধানে, তাহা বুঝিতে পারি।

যুরোপের বস্থা জগৎ প্লাবিত করিতে ছুটিরাছে, তাই আজ সভ্য এসিয়া আপনার প্রাতন বাঁধগুলিকে সন্ধান ও তাহাদিগকে দৃঢ় করিবার জন্ম উন্থত। প্রাচ্যসভ্যতা আত্মরক্ষা করিবে। যেথানে তাহার বল, সেইথানে তাহারে দাঁড়াইতে হইবে। তাহার বল ধর্মো, তাহার বল সমাজে। তাহার ধর্ম ও তাহার সমাজ যদি আপনাকে ঠেকাইতে না পারে, তবে সে মরিল। যুরোপের প্রাণ বাণিজ্যে, পলিটিক্সে—আমাদের প্রাণ অক্সত্র। সেই প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ম এসিয়া উন্তরোভ্র ব্যব্ধ হইয়া উঠিতেছে। এইথানে আমরা একাকী নহি; সমন্ত এসিয়ার সহিত আমাদের বোগ রহিয়াছে। চিনেম্যানের চিঠি-শুলি তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

লেখক তাঁহার প্রথম পত্রে লিখিতেছেন:—আমাদের সভ্যতা জগতের মধ্যে সব চেরে প্রাচীন। অবশ্র ইহা হইতেই প্রমাণ হর না বে, তাহা সব চেরে ভাল;—তেমনি আবার ইহাও প্রমাণ হর না বে, তাহা সব চেরে মন্দ। এই প্রাচীনছের থাতিরে অন্তত এটুকুও স্বীকার করিতে হইবে বে, আমাদের আচার-অন্তঠান আমাদিগকে বে একটা হারিছের আখাস দিরাছে, বুরোপের কোন জাতির মধ্যে তাহা খুঁজিয় পাওরা ভার। আমাদের সভাতা কেবল যে ধ্রুব, তাহা নহে, ইহার মধ্যে একটা ধর্মনীতির শৃত্বালা আছে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেবল একটা অর্থ নৈতিক উচ্চ্ত্বালতা দেখিতে পাই। তোমাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভাল কি না, এ জায়গায় আমি সে তর্ক তুলিতে চাই না—কিন্তু এটা নিশ্চয়, তোমাদের সমাজের উপর তোমাদের ধর্মের কোন প্রভাব নাই। তোমরা পৃষ্টানধর্ম স্থীকার কর, কিন্তু তোমাদের সভ্যতা কোনকালেই পৃষ্টান হয় নাই। অপর পক্ষে আমাদের সভ্যতা কোনকালেই পৃষ্টান হয় নাই। অপর পক্ষে আমাদের সভ্যতা একেবারে অন্তরে অন্তরে কন্ত্রালীয়ান্। কন্ত্রাশিয়ান্ বলাও বা, আর ধর্মেনৈতিক বলাও তা। অর্থাৎ ধর্মবন্ধন গুলিকেই ইহা প্রধানভাবে গণ্য করে। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক বন্ধনকেই তোমরা প্রথম স্থান লাও, তাহার পরে, যতটা পার, তাহার সঙ্গে ধর্মনীতি বাহির হইতে জুড়িয়া লিতে চেটা কর।

তোমাদের পরিবার এবং আমাদের পরিবারের তুলনা করিলেই আমার কথাটা স্পষ্ট হইবে। সন্তান যতদিন পর্যন্ত না বর:প্রাপ্ত ইইরা নিজের ভার লইতে পারে, তোমাদের পরিবার ততদিন পর্যন্ত তাহাকে আহার দিবার ও রক্ষা করিবার একটা উপায়স্তর্গমাত্র। যত সকাল-সকাল পার, ছেলেগুলিকে পারিক্সুলে পার্টাইয়া দাও, সেথানে তাহারা যত শীত্র পারে, গৃহের প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্তিদান করিয়া বদে। বেমনি তাহারা বয়:প্রাপ্ত হর, অমনি তাহারিগকে রোজগার করিছে ছাড়িয়া দাও—এবং তাহার পরে অধিকাংশহলেই বাপ-মার প্রতি নির্ভর যথনই ফুরাইল, বাপ-মার প্রতি কর্ত্তবাস্থীকারও অমনি শেব হইল। তাহার পরে ছেলেরা বেধানে খুসি বাক্, ঘাহা খুসি করুক্, যত খুসি পাক্ এবং বেমন খুসি ছড়াক্, তাহাতে কাহারো কথা কহিবার নাই;
—পরিবারবন্ধন রক্ষা করিবে কি না করিবে, তাহা সম্পূর্ণ তাহাদের ইছা। তোমাদের সমাজে এক একটি ব্যক্তি একজন এবং সেই এক-

অনের। ছাড়াছাড়া। কেই কাহারে। সহিত বদ্ধ নহে, তেখনি কোণাও কাহারে। শিকড় নাই। তোমাদের সমাজকে তোমরা গডিশীল বলিরা থাক—সর্বনাই তোমরা চলিতেছ। প্রত্যেকেই নিজের জস্তু একটা নুডন রাস্তা বাহির করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। যে অবস্থার মধ্যে জ্লিরাছ, সেই অবস্থার মধ্যে স্থির থাকাকে তোমরা অগোরব মনে কর। পুরুষ যদি পুরুষ হইতে চার তবে সে সাহল করিবে, চেষ্টা করিবে, লড়াই করিবে এবং জ্মী হইবে। এই ভাব হইতেই ডোমাদের সমাজে অপরিসীম উদ্ধানর সৃষ্টি হইমাছে, এবং ব্যাপত শিল্লাদির ডোমরা উন্নতি করিতে পারিরাছ। কিন্ত ইহা হইতেই ডোমাদের সমাজে এত অস্থিরতা, উদ্ভূজ্ঞাতা এবং এইজন্তই আমাদের মতে ইহার মধ্যে ধর্মজাবের অভাব;—চীনেম্যানের চোঝে এইটেই বেশি করির। ঠেকে। ডোমাদের মধ্যে কেহই সম্ভষ্ট নও—
জীবনযাত্রার আরোজন বৃদ্ধি করিতে সকলেই এত ব্যগ্র যে, কাহারো জীবনযাত্রার অবকাশ জোটে না। মাছ্যের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধকেই ডোমরা শীকার কর।

পূর্বদেশীর আমাদের কাছে ইহা বর্ষরসমাজের লক্ষণ বলিয়া বোধ হয়। জীবনবাত্রার উপকরণর্জির মাপে আমরা সভ্যতাকে মাপি না, কিন্তু সেই জীবনবাত্রার প্রকৃতি ও মৃল্য বারাই আমরা সভ্যতার বিচার করি। বেখানে কোন সভ্যার ও প্রব বন্ধন নাই, প্রাতনের প্রতি ভক্তি নাই, বর্তমানের প্রতিও বধার্থ শ্রদ্ধা নাই, কেবল ভবিষাৎকেই সুক্তভাবে সূঠন করিবার চেটা আছে, সেধানে আমাদের মতে বধার্থ সমাজই নাই। যদি ভোমাদের আচার-অভ্নতানের নকল না করিলে ধনে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে তোমাদের সঙ্গে টকর দেওরা না বায়, ভবে-আমরা টকর না দেওরাই ভাল মনে করি।

এ সকল ব্যাপারে আমাদের পদ্ধতি ভোমাদের ঠিক উণ্টা ৮

আমাদের কাছে সমাজ প্রথম, ব্যক্তিবিশেষ তাহার পরে। আমাদের भर्या निवय এই বে. मासूच वि नकल नचरसद मर्या कवालाङ करत. চিরজীবন ভাহারই মধ্যে সে আপনাকে বন্ধা করিবে। সে তাহার পরিবারতন্ত্রের অঙ্গ হইয়া জীবন আরম্ভ করে, সেই ভাবেই জীবন শেষ करत अवर जारात कीवननिर्कारस्त्र ममछ छत्र अवर अक्षेत्रन अरे अब-স্থারই অমুধারী। সে তাহার পূর্বপুরুষদিগকে পূজা করিতে শিধিয়াছে, তাহার পিতামাতাকে ভক্তি ও মাস্ত করিতে শিথিয়াছে এবং অরবহুস হুটতেই পতি ও পিতার কর্ত্তবাসাধনের জন্ম নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে। विवाद्यत बात्रा পत्रिवात्रवस्त्रम हिंफिया यात्र मा. बामी পत्रिवाद्यरे बादक এবং স্ত্রী আত্মীরকুট্ধবর্ণের অঙ্গীভৃত হয়। এইরূপ এক একটি কুটুধ-শ্রেণীই সমাজের এক একটি অংশ। ইহার ভূমিথত, ইহার দেবপীঠ ও পুজাপদ্ধতি, আত্মীয়দের মধ্যে বিবাদনীমাংসার বিচার-ব্যবস্থা, এ সমস্তই পরিবারের মধ্যে সরকারী। চীনদেশে নিজের দোষে ছাড়া কোন লোক একলা পড়ে না। চীনে কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে ভোমাদের মত ধনী হইয়া উঠা সহজ্ব নহে, তেমনি তাহার পক্ষে অনাহারে মরাও-শক্ত:--বেমন রোজগারের জন্ম অতান্ত ঠেলাঠেলি করিবার উত্তেজনা তাহার নাই, তেমনি প্রবঞ্চনা এবং পীড়ন করিবার প্রলোভনও তাহার অল্ল। অত্যাকাজ্ঞার তাড়না এবং অভাবের আশকা হইতে মুক্ত হইরা জীবনযাতার উপকরণ উপার্ক্তনের অবিশ্রাম চেষ্টা ছাডিয়া জীবনযাতার জন্মই সে অবসর লাভ করে। প্রকৃতির দানসকল উপভোগ করিছে শिष्टे**ष्ठात ठर्फा क्**तिएक, बदः मासूरमद मरक महत्त्व निःश्वार्थ मश्च भाषा-ইয়া বসিতে, ভাহার ভিতরের অভাব এবং বাহিরের স্থবোগ ছইই অমু-कृत। देशत कन बहेबाटक अहे (व, शर्मात मिरकटे वन, जांब माधुर्रग्रकः वित्कहे वन, छामातित बुदबारित अधिकाःम अधिवातीत (हरत आमा-দের লোকেরা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ভোমাদের কার্যাকরী এবং

বৈজ্ঞানিক সফলতার মহত্ব আমরা থীকার করি—কিন্ত থীকার করিয়াও, তোমাদের যে সভাতা হইতে বড় বড় সহরে এমন রুঢ় আচার, এমন অবনত ধর্মনীতি এবং বাহুদোভনতার এমন বিকার উৎপন্ন হইন্নাছে, সে সভ্যতাকে আমরা সমস্ত মন দিয়া প্রশংসা করা অসন্তব দেখি। তোমরা যাহাকে উন্নতিশীল জাত বল, আমরা তাহা নই, এ কথা মানিতে রাজি আছি—কিন্ত ইহাও দেখিতেছি, উন্নতির মূল্য সর্কনেশে হইতে পারে। তোমাদের আর্থিক লাভের চেয়ে আমাদের ধর্মনৈতিক লাভকেই আমরা শিরোধার্য্য করি—এবং তোমাদের সেই সম্পদ্ হইতে বদি বঞ্চিত হইতে হয়, সেও খীকার, তরু আমাদের যে সকল আচার-অনুষ্ঠান আমাদের ধর্মলাভকে স্থনিশ্চিত করিয়াছে, তাহাকে আমরা শেষ পর্যান্ত আঁকড়িয়া ধরিবার জন্ত দৃঢ়-প্রতিক্ষ।

এই গেল প্রথম পত্র। বিতীয় পত্রে লেখক অর্থনৈতিক-অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের বাহা দরকার ভাহাই আমরা উৎপন্ন করি, আমরা হাহা উৎপন্ন করি, তাহা আমরাই খাই। অক্সলাতের উৎপন্নদ্রব্য আমরা চাহি নাই, আমাদের দরকারও হন্ন নাই। আমাদের মতে সমাজের স্থিতি রক্ষা করিতে হইলে, ভাহার আর্থিক স্থাধীনতা থাকা চাই। বৃহৎ বিদেশী বাণিজ্য সামাজিক ভ্রষ্ট-ভার একটা নিশ্চিত কারণ।

ভোমরা যাহা থাইতে চাও, তাহা ভোমরা উৎপন্ন করিতে পার না, ভোমাদিগকে বাহা উৎপন্ন করিতে হয়, তাহা ভোমরা ফুরাইতে পার না। প্রাণের দায়ে এমনতর কেনাবেচার গল ভোমাদের দরকার, বেথানে ভোমাদের কার্থানার মাল চালাইতে পার, এবং থাত এবং ফুমিলাত দ্রব্য কিনিতে পার। অতএব বেমন করিয়া হৌক্, চীনকে ভোমাদের দরকার। তোমরা চাও, আমরাও ব্যবসাদার হই এবং আমাদের রাষ্ট্রীর ও আর্থিক যে স্বাধীনতা আছে, তাহা বিসর্জ্জন দিই, কেবল যে আমাদের সমস্ত কারকারবার উলট্পালট্ করিয়া দিই, তাহা নহে, আমাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম, আমাদের সাবেক রীতিনীতি, সমস্তই বিপর্যান্ত করিয়া ফেলি। এমত অবস্থায়, তোমাদের দশাটা কি হইয়াছে, তাহা যদি বেশ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখি, তবে আশা করি, মাপ করিবে।

যাহা দেখা যায়. সেটা ত বড উৎসাহজনক নহে। প্রতিযোগিতা-নামক একটা দৈত্যকে তোমরা ছাড়িয়া দিয়াছ. এখন আর সেটাকে কিছতেই কায়দা করিতে পারিতেছ না। তোমাদের গত একশো বৎসরের বিধি-বিধান কেবল এই আর্থিক বিশৃত্বালাকে সংঘত করিবার জন্ত অবিশ্রাম নিক্ষণ চেষ্টামাত। তোমাদের গরিবেরা, মাতালেরা, অক্ষমেরা, তোমাদের পীড়া ও জরাগ্রস্তগণ একটা বিভীষিকার মত ভোমাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছে। মাফুষের সহিত সমস্ত ব্যক্তিগত বন্ধন তোমরা ছেদন করিয়া বসিয়া আছ, এখন ষ্টেট অর্থাৎ সরকারের অবাক্তিক উল্লমের দারা তোমরা ব্যক্তির সমস্ত কাজ সারিয়া লুইবার বুথা চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের সম্ভাতার প্রধান লক্ষণ দায়িত্ব-বিহীনতা। তোমাদের কারবারের সর্বত্তই তোমরা ব্যক্তির জায়গায় কোম্পানি এবং মজুরের জারগায় কল বদাইতেছ। মুনফার চেষ্টাতেই नकला वाळ-अमकीवीत मकलात जांत कारांत्रहे नरह, रहे। नत्रकारतत । সরকার সেটাকে সামলাইরা উঠিতে পারেন না। সহস্রকোশ দূরে যদি ছব্লিক হয়, যদি কোথাও মাওলের কোন পরিবর্ত্তন হয়, ভবেঃ रकामारमञ्जू नक रनारकत कांत्रवात विभिन्ने रहेवात रका स्त्र---वासात्र-উপরে ভোষাদের হাত নাই, ভাহার উপরে ভোষাদিপকে নির্ভন क्विट्ड इस्। ट्डामारमञ्जूनधन अक्टी मनीव भनार्व, रम्छ। (बाहारक्कः

জন্ত সর্বাদাই চীৎকার করিভেছে; ভাহাকে আহার না জোগাইলে সে ভোমাদের গলা চাপিয়া ধরে। তোমরা যে উৎপন্ন কর, সেটা ইচ্ছামত নহে, অগত্যা, এবং তোমরা যে কিনিয়া থাক, সেটা যে চাও বলিয়া, তাহা নহে, সেটা ভোমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে বলিয়া। এই যে বাণিজ্যটাকে ভোমরা মুক্ত বল, ইহার মত বদ্ধ বাণিজ্য আর নাই। কিন্তু ইহা কোন বিবেচনাসঙ্গত ইচ্ছার দারা বদ্ধ নহে, ইহা আক্ষিক থেয়ালের স্তুপাকার মৃঢ়তার দারা বন্দীকৃত।

হীনেম্যানের চক্ষে ভোমাদের দেশের ভিতরকার আর্থিক অবস্থা ্এট্রকম্ট ঠেকে। প্ররাষ্ট্রে সহিত তোমাদের বাণিজ্যসম্বন্ধ, সে-ও অত্যন্ত উল্লাসজনক নয়। পঞ্চাশবংসর পূর্বে ধারণা হইয়াছিল বে. বিভিন্ন জ্বাতির মধ্যে যথন বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, তথন শাস্তির সভাষগ আসিবে। কাজে দেখা গেল, সমস্তই উল্টা। প্রাচীনকালের বাজাদের অত্যাকাজ্জা ও ধর্মবাজকদের গোঁডামীর চেয়ে এই বাণিজ্ঞা-স্থান লইয়া পরস্পর টানাটানিতে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা আরো বেশি প্রবল হইরা উঠিতেছে। পৃথিবীর ষেধানেই একটুথানি অপরিচিত স্থান ছিল, সেইথানেই যুরোপের লোক একেবারে কুধিত হিংঅকস্কর মত হুলার দিয়া পড়িতেছে। এখন যুরোপের এলাকার সীমানার ৰাহিরে এই দুঠনব্যাপার চলিতেছে। কিন্তু যতক্ষণ ভাগাভাগি চলি-তেছে, ততব্দণ পরস্পরের প্রতি পরস্পর কট্মট্ করিয়া তাকাইতেছে। স্মাজ হৌকু বা কাল হৌকু, যথন আর বাঁটোরারা করিবার জন্ত কিছুই বাকি থাকিবে না, তথন ভাহারা পরস্পরের ঘাড়ের উপরে গিয়া পড়িবে। ভোমাদের শস্ত্রসজ্জার এই আসল তাৎপর্য্য-হর ভোমরা ষ্মগুকে প্রাস করিবে, নর আন্তে তোমাদিগকে প্রাস করিবে। বে বাশিকাসম্পর্ককে তোমরা শাস্তির বন্ধন মনে করিবাছিলে, তাহাই ্তোমাদিগকে পরস্পরের গলাকাটাকাটির প্রভিবোগী করিয়া ভূলিরাছে এবং তোমাদের সকলকে একটা বিরাট বিনাশব্যাপারের অনতিদ্রে আনিয়া স্থাপন করিয়াছে।

লেখক বলেন, পরিশ্রম বাঁচাইবার কল তৈরি করিতে ভোমরা বে বৃদ্ধি থাটাইডেছ, ভাহাতে সমাজের কল্যাণ হইতেছে না। ভাহাতে ধনবৃদ্ধি হইতেছে সজেহ নাই, কিন্তু সেটা যে মকলই, আমার মতে, এমন কথা মনে করিবার হেতৃ নাই। ধন কিরপে ভাগ হয় এবং সেই ধনে জাতির চরিত্রের উপরে কি ফল হয়, ভাহাই চিন্তার বিষয়। সেইটে যখন চিন্তা করি, তথন বিলাতি পদ্ধতি চীনে ঢুকাইবার প্রস্তাবে মন বিগজিয়। বায়।

এই তোমরা বতদিন ধরিয়া যন্ত্রতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে লাগিয়াছ, তত-দিনে, তোমাদের শ্রমজীবীদিগকে সন্তটে ফেলিয়া তাহা হইতে উদ্ধারের কোন একটা ভাল উপায় বাহির কর নাই। ইহা আক্রেয়ের বিষয় নহে: কারণ টাকা করা তোমাদের প্রধান লক্ষ্য, জীবনের আর সমস্ত লক্ষ্য ভাহার নীচে। চীনেম্যানের কাছে এটা কিছতেই উৎসাহ-অবনক ঠেকে না। বিলাতি কারবারের প্রণালী বদি চীনদেশে ফালাও করিয়া তোলা যায়, তবে তাহার চল্লিশকোটি অধিবাদীর মধ্যে বে নিশ্চিত বিশুখালা জাগিয়া উঠিবে—অস্তত আমি ত তাহাকে অত্যন্ত আশস্কার চক্ষে দেখি। তোমরা বলিবে, সে বিশৃত্খলা সাময়িক, আমি ত দেখিতেছি, তোমাদের দেশে তাহা চিরস্থায়ী। আচ্ছা দে কথাও বাক, তাহাতে আমাদের লাভটা কি? আমরা ও তোমাদেরই মত হইরা যাইব। সে সম্ভাবনা কি অবিচলিতচিত্তে কল্পনা করা যায় ? তোমাদের . लाटकता ना इब जामारमज रहरत जात्रारम थात्र रवनि, शान करत रवनि, নিতা বাৰ বেশি-কিন্ত ভাহারা প্রকৃত্ব নর, সভষ্ট নর, প্রযামরাগী নর, ভাহারা আইন মানে লা। ভাহাদের কর্ম শরীরমনের পক্ষে অবান্তা-কর,—তাহারা প্রকৃতি হঁইছে বিচাত হুইরা, ভূমিণাঞ্জ অধিকার হুইতে

ৰঞ্চিত হইয়া সহরে এবং কারখানার মধ্যে ঠালাঠালি করিয়া। থাকে।

আমাদের কবিগণ---লেখকগণ ধনের মধ্যে, ক্ষমতার মধ্যে, নানা-প্রকার উদেয়াগের মধ্যে, কল্যাণ অমুদন্ধান করিতে উপদেশ দেন নাই, কিন্তু মানবজীবনের অত্যন্ত সরল ও বিশ্বব্যাপী সম্বন্ধগুলির সংযত. স্থানিকাচিত, স্থমার্জিত রুগাস্বাদনের পথে আমাদের মনকে তাঁহারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই জিনিষটা আমাদের আছে—এটা তোমরা জ্ঞামাদিপ্লকে দিতে পার না. কিন্তু এটা তোমরা অনায়াদে অপহরণ করিতে পার। তোমাদের কলের গর্জনের মধ্যে ইহার স্বর শোনা যায় না, তোমাদের কারখানার কালো ধোঁয়ার মধ্যে ইহাকে দেখিতে পাওয়া यात्र ना.-- एकामारतत्र विनाकि कीवनयावात पूर्वा अवः पर्यरात मस्य हेश মরিয়া ধার। যে কেজো লোকদিগকে তোমরা অত্যন্ত থাতির করিয়া थाक, यथन दिथ छाहाता घणीत शत घणीत, मित्नत शत मितन. -ৰংসরের পর বংগরে ভাহাদের জাঁতার মধ্যে আনন্দহীন অগত্যা-প্রেরিভ थाहिनिट्छ निष्क, यथन दमिय जाशास्त्र मितनत्र छे०कश्रीदक जाशात्रा স্থলাবশিষ্ট অবকাশের মধ্যে টানিয়া আনিতেছে, এবং পরিশ্রমের ছারা ख्खा नारह, या के प्रकार कि प्रकार कार्य का कार्य कार् एउट्. उपन-- এ कथा चोकात कतिएउट्टे ब्टेट्ट एत, आमारमत रमरमत প্রাচীন বৈশ্ববৃত্তির সরলতর পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়া আমি সন্তোষ-नाङ कवि-- अवर आमारमद रव नकन वित्रवादक्ष अवश्वनि आमारमद অভ্যন্ত চরণের কাছে এমন পরিচিত বে, তাহা দিবা চলিবার সময়েও-अवस नक्षम क्षेत्रीत पिटक पृष्टिभाउ कतियात क्ष आमारमत अवकारमत चलाव वर्ष्ट ना--रकामाध्यत प्रमुख नुकन ७ खब्मकृत वरच त रहाद रहे প্रश्राम कामि कथिक मृत्रायान् बनिया शोत्रव कवि।

ইহার পরে লেখক দাইতজেছ কথা ভূলিবাছেন। ভিনি বলেন,

প্রনেণ্ট্ তোমাদের কাছে এতই প্রধান এবং সর্বস্তই সে তোমাদের সঙ্গে এমনি লাগিয়াই আছে বে, যে জাতি গবর্মেণ্ট্ কে প্রায় সম্পূর্ণই বাদ দিয়া চলিতে পারে, তাহার অবস্থা তোমরা কলনাই করিতে পার না। অথচ আমাদেরই সেই অবস্থা। আমাদের সভ্যভার সরল এবং অক্কজিম ভাব, আমাদের লোকদের শান্তিপ্রিয় প্রকৃতি, এবং সর্ব্বোচেত আমাদের সেই পরিবারতন্ত্র, যাহা পোলিটিক্যাল্, সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যবিশেব, তাহারা আমাদিগকে গবর্মেণ্ট্—শাসন হইতে এতটা-দূর মুক্তিদান করিয়াছে বে, যুরোপের পক্ষে ভাহা বিশাস করাই কঠিন।

আমাদের সমাজের গোড়াকার জিনিযগুলি কোন রাজক্ষমতার সেছাকত হজন নহে। আমাদের জনসাধারণ নিজের জীবনকে এইরপ শরীরতন্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কোন গবর্মেণ্ট্ তাহাকে গড়েনাই, কোন গবর্মেণ্ট্ তাহার বদল করিতে পারে না। এক কথার, আইন-জিনিষট। উপর হইতে আমাদের মাথার চাপান হর নাই,—তাহা আমাদের জাতিগত জীবনের মূলহত্ত্ব, এবং যাহা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাই ব্যবহারে প্রবর্তিত হইয়াছে। এইজস্ত চীনে গবর্মেণ্ট্ যথেছাটোরী নহে, অত্যাবশুকত নয়। রাজপুক্ষদের শাসন তুলিয়া লও, তর্ আমাদের জীবনযাত্রা প্রায় পূর্বের মতই চলিয়া যাইবে। যে আইন আমরা মান্ত করি, সে আমাদের অভাবের আইন, বছশভানীর অভিজ্ঞার ভাহা অভিন্ত হইয়া উঠিয়াছে,—বাহিরের শাসন তুলিয়া লইলেও ইহার কাছে আমরা বশুভা স্বীকার করি। বাহাই বটুক্ না, আমাদের পরিবার বাবে, পরিবারের সলে সলে মনের সেই গঠনটি থাকে, সেই শুশালা, কর্মনিউভা ও বিভব্যন্থিতার ভারটি থাকিয়া বার। ইহারাই চীনকে তৈরি করিয়াছে।

ভোষাদের পশ্চিমদেশে প্ররেণ্ট্ ব্যাপার্টা সম্পূর্ণ স্বভন্ত । এবারে

কোন মুলবিধান নাই, কিন্তু ইচ্ছাকুত অস্তহীন আইন পড়িয়া আছে। ৰাটি হইতে কিছুই গৰাইয়া উঠে না. উপর হইতে সমস্ত পুঁতিয়া দিতে হর। যাহাকে একবার পৌতা হয়, তাহাকে আবার পৌতা দরকার হয়। গত শত বংসারের মধ্যে তোমরা ভোমাদের সমস্ত সমাজকে উলটাইয়া দিয়াছ। সম্পত্তি, বিবাহ, ধর্ম, চরিত্র, শ্রেণীবিভাগ পদ-ৰিভাগ, অৰ্থাৎ মানবসমন্ধগুলির মধ্যে যাহা কিছু সব চেয়ে উদার ও পভীর, তাহাদিপকে একেবারে :শিকড়ে ধরিয়া উপড়াইয়া কালের লোতে আৰৰ্জনার মত ভাসাইরা দেওরা হইরাছে। এইজ্ঞই তোমা-দের গরমেণ্টকে এত বেশি উল্পম প্রয়োগ করিতে হয়—কারণ. গ্রমেণ্ট নহিলে কে তোমাদের সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিবে ? ভোমাদের পক্ষে গবর্মেন্ট্রত একান্ত আবশ্রক, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পূর্বদেশের পক্ষে তত নয়। আমার কাছে এটা একটা অমকল বলিয়াই বোধ হয়—কিন্তু দেখিতেছি, ইহা নহিলেও তোমাদের চশিবার উপায় নাই। তবু, এত বড় কাজটা যাহাকে দিয়া আদায় করিতে চাও, সেই যথ্ঞচার অসামায় অপট্তা দেখিয়া আমি আরো আশ্রুষ্য হই। যোগ্য-লোক নির্বাচনের স্থানিশ্রিত উপায় আবিকার ৰা উদ্ভাবন করা হক্কং, সে কথা স্বীকার করি, কিন্তু তবু এটা বড়ই অন্তত্ত বে, বাহাদের উপরে এমন একটা মহৎ-ভার দেওয়া হয়, ভাহাদের ধর্মনৈতিক ও বৃদ্ধিগত সামর্থ্যের কোনপ্রকার পরীক্ষার চেষ্টা হয় না।

ইলেক্শন্-ব্যাপারটার অর্থ কি ? তোমরা মুখে বল, তাহার অর্থ জনসাধারণের হারা প্রতিনিধি-নির্মাচন—কিন্ত তোমরা মনে মনে মনে মিশ্চর ঝান না, তাহার অর্থ তাহা নহে ? বন্ধত এক একটি দলীর আর্থেরই প্রতিনিধি নির্মাচিত হর। অনিদার, বনের কার্থান্মর কর্মা, রেল কোন্সানির অধ্যক্ষ—ইহারাই কি তোমাদিগকে শাসন করিছেছে লা ? আবি কামি, একদল আছে, তাহারা 'মান্' অর্থাৎ জনসাধারণের

প্রচন্ত পঞ্চপজ্ঞিকেও এই কর্ডপক্ষ্মের দলভুক্ত করিবা সামঞ্জসাসাধন করিতে চাহে। কিন্তু জোমাদের দেশে জনসাধারণও বে একটা শ্বভত্ত विश्व मन-जारात्मक अकता मनगठ महीर्व चार्य चारह । कामारम्ब এই যাটার উদ্দেশ্য দেখিতেছি. একটা গর্জের মধ্যে কত্তকগুলা প্রাইডেট স্বার্থের আত্মন্তরী শক্তিকে ছাড়িয়া দেওৱা.—তাহারা শুদ্ধমাত্র পরস্পর ল্ডাইরের লোরেই সাধারণের কল্যাণে উপনীত হইবে। ধর্ম এবং স্বিবেচনার কর্তত্ত্বের উপর চীনেম্যানের এমন একটা মজ্জাগত শ্রদ্ধা चाहि य. जामातित এই প্রণালীকে चामात ভালই বোধ হয় ना। তোষাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্তত্ত্ব আমি এমন সকল লোক দেখিয়াছি, বাঁহারা তোমাদের ব্যবস্থাযোগ্য সমস্ত বিষয়গুলিকে স্থগভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন, বাঁহাদের বৃদ্ধি পরিষ্কৃত, বিচার পক্ষপাতশ্যু, উৎসাহ নিস্বার্থ এবং নির্মান.—কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের প্রাক্ততাকে কোন কাজে লাগাইবার আশাও করিতে পারেন না-কারণ, তাঁহাদের প্রকৃতি, তাঁহাদের শিক্ষা, তাঁহাদের অভ্যাস, জানপাদিক ইলেকশনের উপদ্রব সহু করিবার পক্ষে তাঁহাদিগকে অপটু করিয়াছে। পার্লামেন্টের সভ্য হওয়াও একটা ব্যৰসাবিশেষ—এবং ধৰ্মনৈতিক ও মানসিক যে সকল গুণ সাধারণের মঙ্গলদাধনের জন্ত আবশ্রক. এই ব্যবসায়ে প্রবেশ কৰিবার ঋণ ভাছা হইতে স্বতম্ভ বলিয়াই বোধ হয় !

আমি সংক্রেপে চীনেম্যানের পরের প্রধান অংশগুলি উপরে বিবৃত্ত করিলাম। এই পত্রগুলি পড়িলে প্রাচ্যসমাজের সাধারণ ভিত্তি-সহস্কে জাষাদের প্রস্পারের যে ঐক্য, ভাষা বেশ পাই বোঝা বার। কিছু ইহাও দেখিতে পাই, এই যে শান্তি এবং শৃন্ধলা, সংস্কাব এবং সংযমের উধরে সমত সমাজকে গড়িয়া ভোলা তাহার চরম সার্থক্তার জ্বরা এই চিত্তিগুলির মুখ্যে গাওয়া বার না। চীর্বেশ স্থা, সন্ত, কুর্মনির্চ ক্রীয়াজে, কিছু সেই সার্থক্তা পার নাই। জ্বার্থে স্প্রাচ্যের মানুষ্কুর বার্থ করিতে পারে, কিন্তু হথে দংখাবে মাছ্যকে কৃত্র করে। চীন
বলিতেছে, আমি বাহিরের কিছুতেই দৃক্পাত করি নাই নিজের একা
কার মধ্যেই নিজের সমস্ত চেষ্টাকে বন্ধ করিয়া হথী হইয়াছি, কিন্তু এ
কথা যথেষ্ট নহে। এই সংশ্লীপতাটুকুর মধ্যে সরল উৎকর্ষ লাভ করাকেই চরম মনে করিলে হতাশ হইতে হয়। জলধারা যদি সমূত্রকে
চায়, তবে নিজেকে গুই তটের মধ্যে সংহত-সংযত করিয়া তার্লকে
চলিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেকে একজায়গায় আানরা বদ্ধ
করিলে চলে না। মুক্তির জন্মই তাহাকে সংযত হইতে হয়, কিন্তু
নিজেকে বন্ধী করিলে তাহার চরম উদ্দেশ্য বার্থ হয়—তাহা হইকে
নদীকে ঝিল হইতে হয় এবং স্রোতের অন্তহীন ধারাকে সমুত্রের অন্তহীন
ভৃপ্তির মধ্যে লইয়া যাওয়া হয় না।

ভারতবর্ধ সমাজকে সংযত-সরল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সমাজের আবদ্ধ হইবার জন্ত নহে। নিজেকে শতধাবিভক্ত অন্ধচেষ্টার মধ্যে বিক্ষিপ্ত না করিয়া, সে আপন সংহত শক্তিকে অনস্তের অভিমুখে একাগ্র করিবার জন্তই ইচ্ছাপূর্বক বাহুবিষয়ে সকীণতা আশ্রম করিয়াছিল। নদীর উটবন্ধনের ভার সমাজবন্ধন তাহাকে বেগদান করিকে, বন্দী করিবে না, এই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্ত ভারতবর্ধের সমস্ত ক্রিয়াকর্ণের মধ্যে, স্থেশান্তিসন্তোমের মধ্যে মুক্তির আহ্বান আছে—আত্মাকে ভূমানন্দে ব্রক্ষের মধ্যে বিক্শিত করিয়া তুলিবার জন্তই সে সমাজের মধ্যে আপন শিক্ষ বাঁধিয়াছিল। বাদি সেই লক্ষ্য হতে এই হই, জড়ম্বৰশত সেই পরিণামকে উপেকা করি, ভবে বন্ধন ক্রেল বন্ধনই থাকিয়া বার, ভবে অভিকৃত্ত সন্তোম-শান্তির কোন অবই থাকেয় বার, ভবে আভিকৃত্ত সন্তোম-শান্তির কোন অবই বাকার ভ্রিরাছে—ভূমের মুখ্য মারে মুখ্যতি—ভূমাই মুখ, আয়ে মুখ্য নাই। ভারতের ব্রক্ষাদিনী ব্রিরাছে—ভ্রমাই শ্বণ, আয়ে মুখ্য ভাষ কিরহাং ডেক

কুৰ্য্যান্—বাহার বারা অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব 🕈 কেবলমাত্র পারিবারিক শৃত্বলা এবং সামাজিক স্থব্যবস্থার ঘারা আমি অমর হইব না. তাহাতে আমার আত্মার বিকাশ হইবে না। সমাজ ৰদি আমাকে সম্পূৰ্ণ সাৰ্থকতা নাদেয়, তবে সমাজ আমার কে ? नमाक्षरक दाथिवात खछ य जामारक बुक्किल हहेरल हहेरव, এ कथा শ্বীকার করা যায় না-যুরোপও বলে, individualকে যে সমাজ পঞ্ ও প্রতিহত করে, সে সমাজের বিরুদ্ধে বিজোহ না করিলে হীনতা স্বীকার করা হয়। ভারতবর্ষও অত্যন্ত অসক্ষোচে নির্ভয়ে বলিয়াছে, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ। সমাজকে মুখ্য করিলে উপায়কে উদ্দেশ্ত করা হয়। ভারতবর্ষ ভাহা করিতে চাহে নাই. সেইজগু তাহার বন্ধন যেমন দুঢ়, তাহার ত্যাগও সেইক্রপ সম্পূর্ণ। সাংসারিক পরিপূর্ণতার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনাকে বেষ্টিত, বন্ধ করিত না, তাহার বিপরীতই করিত। যথন সমস্ত সঞ্চিত হইয়াছে, ভাগুার পূর্ণ হইয়াছে, পূত্র বয়ংপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিয়াছে, যখন সেই পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত সংসারের মধ্যে আরাম করিবার, ভোগ করিবার অবদর উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক নেই সময়েই সংসারপরিত্যাগের ব্যবস্থা—যতদিন থাটুনি, ততদিন ভূমি আছ. যথন খাটুনি বন্ধ, তথন আরামে ফলভোগের দারা জড়ত্বলাভ করিতে বদা নিষিদ্ধ। সংসারের কাঞ্জ হইলেই সংসার হইতে মুক্তি হইল—তাহার পরে আত্মার অবাধ অনন্ত গতি। তাহা নিশেষ্ট্রভা -নহে। সংসারের হিসাবে তাহা জড়ত্বের স্থায় দুখ্যমান--কিন্তু চা**কা** অতান্ত ঘুরিলে যেমন ভাহাকে দেখা যায় না, তেমনি আত্মার অত্যন্ত বেগকে নিশ্চলতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আত্মার সেই বেগকে **চভূর্দিকে নানারণে অপব্যয় না করিয়া সেই শক্তিকে উরোধিত করিয়া** < छानारे आमारित नमारकत काक हिन। आमारित नमारक धेतुखिरक শর্ম করিয়া প্রত্যুহই নি:খার্থ মঙ্গলগাধনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা

বন্ধলাভের লোপান বলিয়াই আমরা তাহা লইয়া পৌরব করি। বাসনাকে ছোট করিলে আআকেই বড় করা হয়, এইজস্তই আমরা বাসনাধর্ম করি—সংক্তাব অফুভব করিবার জন্ত নহে। মুরোপ মরিডেওলরাজি আছে, তবু বাসনাকে ছোট করিছে চায় না, আমরাও মরিডেওলরাজি আছি, তবু আআকে তাহার চরমগতি—পরমসম্পদ্ হইতে বঞ্চিত্র জিলে ইহা আমরা বিশ্বত হরিয়া ছোট করিতে চাই না। ছর্গতির দিনে ইহা আমরা বিশ্বত হইয়াছি—সেই সমাজ আমাদের এখনো আছে, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া ব্রন্ধাভিমুখী মোক্ষাভিমুখী বেগবতী প্রোতোধারা 'বেনাহং নামৃতাঃ ভাগে কিমহং তেন কুর্গাম্ব' এই গান করিয়া ধাবিত হইতেছে না—

মালা ছিল ভার ফুলগুলি গেছে,

## রবেছে ডোর।

সেইজন্ত আমাদের এতদিনকার সমাজ আমাদিগকে বল দিতেছে না, গৌরব দিতেছে না, আধ্যাত্মিকভার দিকে আমাদিগকে অগ্রসক্র করিতেছে না, আমাদিগকে চতুর্দিকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। এই সমাজের মহৎ উদ্দেশ্র যথন আমরা সচেতনভাবে বুঝিব, ইহাকে সম্পূর্ণ সফল করিবার জন্ত যথন সচেইভাবে উত্তত হইব, তথনই মৃহুর্তের মধ্যে বৃহৎ হইব, মৃকু হইব, অমর হইব—জগতের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠা হইবে, প্রাচীন ভারতের তপোবনে খবিরা বে বজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইবে, এবং পিতামহগণ আমাদের মধ্যে ক্নতার্থ হইরা আমাদিগকে আশীর্কাদ করিবেন।

## প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ।

ক্রাসী মনীবী গিজো মুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি-সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য। প্রথমে তাঁহার মত নিম্নে উজ্জুকরি।

তিনি বলেন, আধুনিক যুরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী কালে, কি এদিয়ায় কি অন্তর, এমন কি, প্রাচীন গ্রীদরোমেও, সভ্যতার মধ্যে একটি একমুখীভাব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সভ্যতা যেন একটি মূল হইতে উঠিয়াছে এবং একটি ভাবকে আশ্রম করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাজের মধ্যে তাহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে, তাহার আচারে বিচারে, তাহার অবরবিকাশে, সেই একটি হায়ী ভাবেরই কর্ত্ব দেখা যায়।

যেমন, ইজিপ্টে এক পুরোহিতশাসনতত্ত্বে সমস্ত সমাজকে অধিকার করিরা বসিরাছিল; তাহার আচার-ব্যবহারে, তাহার কীর্তিস্কস্তপ্তলিতে, ইহারই একমাত্র প্রভাব। ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বেই সমস্ত সমাজকে একভাবে গঠিত করিয়া তুলিরাছিল।

সমরে সময়ে ইহাদের মধ্যে ভিন্ন শক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, ভাহা বলা বার না; কিন্তু তাহারা সেই কর্তৃভাবের হারা পরাস্ত ইইয়াছে।

এইরপ একভাবের কর্তৃত্বে ভিন্ন দেশ ভিন্নরপ ফললাভ করিয়াছে।
সমগ্র সমাজের মধ্যে এই ভাবের ঐক্যবশত গ্রীস অতি আশ্চর্ব্য
ক্রতবেগে এক অপূর্ব্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আর কোন জাতিই
এত অরকালের মধ্যে এমন উজ্জলতা লাভ করিতে পারে নাই।
কিন্ধু গ্রীস ভাহার উন্নতির চরমে উঠিতে না উঠিতেই যেন জীর্ণ হইরা
পড়িল। ভাহার অবনতিও বড় আক্ষিক। যে মূলভাবে গ্রীকৃ

সভ্যতার প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল, তাহা যেন রিজ্ঞ নিঃশেষিত হইরা গেল; আর কোন নৃতন:শক্তি আসিয়া তাহাকে বলদান বা তাহার স্থান অধিকার করিল না।

অপরপকে, ভারতবর্ষে ও ইজিপ্টেও সভ্যতার মূলভাব এক বটে,
কিন্তু সমাজকে তাহা অচল করিয়া রাখিল। তাহার সরলতার সমস্ত বেন একবেরে হইয়া গেল। দেশ ধ্বংস হইল না, সমাজ টি কিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই অগ্রসর হইল না, সমস্তই একজারগায় আসিয়া বদ্দ হইয়া গেল।

প্রাচীন সভ্যতামাতেই একটা না একটা কিছুর একাধিপতা ছিল।
সে আর কাহাকেও কাছে আসিতে দিত না, সে আপনার চারিদিকে
আটলাট বাঁধিয়া রাখিত। এই ঐক্য, এই সরলতার ভাব সাহিত্যে এবং
লোকসকলের বৃদ্ধিচেষ্টার মধ্যেও আপন শাসন বিস্তার করিত। এই
কারণেই প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম ও চারিত্র গ্রন্থে, ইতিহাসে কাব্যে সর্বাত্রই
একই চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের জ্ঞানে এবং কল্পনার,
তাহাদের জীবন্যাত্রার এবং অভ্নতানে, এই একই ছাঁদ। এমন কি,
গ্রীসেও জ্ঞানবৃদ্ধির বিপ্লব্যাপ্তিসক্ষেও তাহার সাহিত্যে ও শিল্পে এক
আশ্চর্যা একপ্রবণ্ডা দেখা যায়।

যুরোপের আধুনিক সভ্যতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সভ্যতার উপর দিয়া একবার চোথ বুলাইয়া যাও, দেখিৰে, তাহা কি বিচিত্র, জটিল এবং বিক্ত্র। ইহার অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের সকলরকম মূলতত্ত্ই বিরাজমান; গৌকিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি, পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র, প্রধানতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সমাজ-পদ্ধতির সকল পর্যায়, সকল অবস্থাই, বিজ্ঞতি হইয়া দৃশ্রমান; খাধীনতা, ঐর্থ্য এবং ক্ষমতার সর্বপ্রকার ক্রমান্তর ইহার মধ্যে হান গ্রহণ করিয়াছে। এই বিচিত্রশক্তি হির নাই, ইহারা আপনা-আপনির মধ্যে কেবলি লড়িতেছে। অপচ

ইহাদের কেহই আর সকলকেই অভিভূত করিরা সমান্তকে একা অধিকার করিতে পারে না। একই কালে সমস্ত বিরোধি-শক্তি পাশাপাশি কাল করিতেছে; কিন্ত তাহাদের বৈচিত্র্যসন্তেও তাহাদের মধ্যে একটি পারিবারিক সাদৃশ্র দেখিতে পাই,—তাহাদিগকে যুরোপীর বলির; চিনিতে পারা যার।

চারিত্তে, মতে এবং ভাবেও এইরপ বৈচিত্তা এবং বিরোধ। তাহারা অহরহ পরস্পরকে লজ্ঞন করিতেছে, আঘাত করিতেছে, দীমাবদ্ধ করিতেছে, রূপাস্তরিত করিতেছে এবং পরস্পরের মধ্যে অন্প্রবিষ্ঠ হইতেছে। একদিকে স্বাভন্তাের ছরস্ত ভৃষ্ণা, অক্সদিকে একান্ত যাধ্যতা শক্তি; মহুযাে মহুযাে আশ্চর্যা বিখাসবদ্ধন, অথচ সমস্ত শৃত্তাল মোচনপূর্বক বিখের আর কাহারে৷ প্রতি ক্রক্ষেপমাত্র না করিরা একাকী নিজের স্কেছামতে চলিবার উদ্ধৃত বাসনা। সমাজ বেমন বিচিত্র, মনও তেমতি বিচিত্র।

আবার সাহিত্যেও সেই বৈচিত্রা। এই সাহিত্যে মানবমনের চেষ্টা বহুধা বিভক্ত, বিষয় বিবিধ, এবং গভীরতা দ্রগামিনী। সেই জন্তই সাহিত্যের বাহু আকার ও আদর্শ প্রাচীনসাহিত্যের স্থায় বিশুদ্ধ, সরল ও সম্পূর্ণ নহে। সাহিত্যে ও শিল্পে ভাবের পরিক্ষৃতিতা, সরলঙা ও ঐক্য হইতেই রচনার সৌন্দর্য্য উভ্ত হইরা থাকে। কিন্তু বর্তমান মুরোপে ভাব ও চিস্তার অপরিসীম বহুলতায়, রচনার এই মহৎ বিশুদ্ধ সারল্য রক্ষা করা.উভয়েভর কঠিন হইতেছে।

আধুনিক মুরোপীর সভ্যতার প্রত্যেক অংশে প্রভ্যংশেই আমরা এই বিচিত্র প্রকৃতি দেখিতে পাই। নিঃসন্দেহ ইহার অস্থ্রিধাও আছে। ইহার কোন একটা অংশকে পৃথক্ করিরা দেখিতে গেলে, হয় ত, প্রাচীনকালের ভূলনার ধর্ম দেখিতে পাইব—কিন্তু-সমগ্রভাবে দেখিলে, ইহার ঐশ্ব্য আমাদের কাছে প্রভীন্নমান হইবে। যুরোপীর সভ্যতা পঞ্চল-শতাল-কাল টি কিরা আছে এবং বরাবর অপ্রসর হইরা চলিয়াছে। ইহা প্রীক্সভ্যতার ভার তেমন ক্রতবেগে চলিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পদে পদে নব নব অভিবাত প্রাপ্ত হইরা এখনো ইহা সমূথে ধাবমান। অস্তাভ সভ্যতার এক ভাব — এক আদর্শের একাধিপত্যে অধীনতাবদ্ধনের সৃষ্টি করিরাছিল, কিন্তু যুরোপে কোন এক সামাজিক শক্তি অপর শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণ অভিভূক্ত করিতে না পারায়, এবং ঘাতপ্রতিঘাতে পরস্পারকে সচেতন অথচ সংযত করিয়া রাখার, যুরোপীর সভ্যতার স্বাধীনতার জন্ম হইরাছে। ক্রমাগত বিবাদে এই সকল বিরোধি-শক্তি আপসে একটা বোঝাপড়া করিয়া সমাজে আপন আপন অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে; এইজন্ত ইহারা পরস্পারকে উচ্ছেদ করিবার জন্ম সচেষ্ট থাকে না, এবং নানা প্রতিক্রণক্ষ আপন স্থাতন্ত্র রক্ষা করিয়া চলিতে পারে।

ইহাই আধুনিক বুরোপীর সভাতার মৃলপ্রকৃতি, ইহাই ইহার। শ্রেষ্ঠিয়।

গিজো বলেন, বিশ্বজগতের মধ্যেও এই বৈচিজ্যের সংগ্রাম। ইহা
স্থাপান্ত বে, কোন একটি নিরম, কোন এক প্রকারের গঠনভত্ত্ব,
কোন একটি সরলভাব, কোন একটি বিশেষ শক্তি, সমস্ত বিশ্বকে একা
অধিকার করিরা, তাহাকে একটিয়াত্র কঠিল ছাঁচে কেলিরা, সমস্ত
বিরোধী প্রভাবকে দূর করিরা, শাসন করিবার ক্ষমতা পার নাই।
বিশ্বে নানা শক্তি, নান। তত্ত্ব, নানা তত্ত্ব, জড়িত হইলা বৃদ্ধ করে,
গরম্পরকে গঠিত করে, কেহ কাহাকে সম্পূর্ণ পরাত্ত করে না, সম্পূর্ণ
পরাত্ত হর না।

অথচ এই সকল গঠন, তত্ত্ব ও ভাবের বৈচিত্তা—ভাহাদের সংগ্রাম ও বেগ, একটি বিশেষ ঐক্য—একটি বিশেষ আদর্শের অভিসূথে চলিরাছে। যুরোপীর সভ্যভাই এইরূপ বিশ্বভব্রের প্রভিবিশ্ব। ইবা সক্কীর্ণরূপে সীমাবদ্ধ, একরত ও অচল নহে। অগতে সভ্যতা এই প্রথম নিজের বিশেষ মূর্ত্তি বর্জন করিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রথম ইহার বিকাশ বিখব্যাপারের বিকাশের স্থার বহবিভক্ত, বিপুল এবং বছ-চেষ্টাগত। যুরোপীয় সভ্যতা এইরূপে চিরস্তন সভ্যের পথ পাইরাছে, তাহা জগদীখরের কার্য্যপ্রশালীর ধারা গ্রহণ করিয়াছে, ঈখর যে পথ নির্দাণ করিয়াছেন, এ সভ্যতা সেই পথে অগ্রসর ইইভেছে। এন সভ্যতার শ্রেষ্ঠতাতত্ব এই সজ্যের উপরেই নির্ভর করে।

গিজোর মত আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যুরোপীয় সভ্যতা এক্ষণে বিপুলায়তন ধারণ করিয়াছে, ভাহাভে সন্দেহ নাই । युद्राश, चाम्बिका, चाहु निया-छिन महाराम धरे সভাতাকে বছন পোষণ করিতেছে। এত ভিন্ন ভিন্ন বছসংখ্যক দেশের উপরে এক মহাসভ্যভার প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীতে এমন আশুর্ঘ্য বুহুদ্ব্যাপার, ইতিপূর্ব্বে আর ঘটে নাই। স্থতরাং কিসের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহার বিচার করিব ৪ কোন ইভিহাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহার পরিণাম নির্ণয় করিব ? অস্তু সকল সভ্যতাই একদেশের সভ্যতা,.. এক জাতির সভ্যতা। সেই জাতি যতদিন ইন্ধন বোগাইয়াছে. ভড়দিন তাহা জলিয়াছে, তাহার পরে তাহা নিবিয়া গেছে, অথবা ভন্মাচ্ছন্ন হইরাছে। য়ুরোপীর সভাতাহোমানলের সমিধ্কার্ছ যোগাইবাক্স ভার লইরাছে—নানা দেশ নানা ভাতি। অতএব এই বজ্ঞ-ছতাশন কি নিবিবে, ন', বাাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে প্রাস করিবে ? কিন্তু এই স্ভাতার মধ্যেও একটি কর্তভাব আছে,—কোন সভাতাই আকারপ্রকার-ছীন হটতে পারে না। ইহার সমস্ত অব্যব্ধে চালনা করিভেছে... এমন একটি বিশেষ শক্তি নিশ্চরই আছে। সেই শক্তির অভাবয় ও প্রাজ্বের উপরেই এই সভাভার উন্নতি ও ধ্বংস নির্ভর করে। তাহা-कि । जाराव वहविविध एको कवाजरबात माना केनाजब कार्याव १মুরোপীর সভ্যতাকে দেশে দেশে থপ্ত থপ্ত করিয়া দেখিলে, অস্ত সকল বিষয়েই তাহার বাতস্ত্রা ও বৈচিত্র দেখা বায়,কেবল একটা বিষয়ে তাহার ঐক্য দেখিতে পাই। তাহা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ।

ইংলণ্ডে বল, ফ্রান্সে বল, আর সকল বিষয়েই জনসাধারণের মধ্যে মতবিখাদের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব রাষ্ট্রীয় স্বার্থ প্রাণপণে ক্রুলা ও পোষণ করিতে হইবে, এ সহদ্ধে মততেদ নাই। সেইথানে তাহারা একাগ্র, তাহারা প্রবল, তাহারা নিচূর, সেইথানে আঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ একমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। আতিরক্ষা আমাদের যেমন একটা গভীর সংস্কারের মত হইয়া গেছে, রাষ্ট্রীয়ম্বার্থরক্ষা স্ব্রোপের সর্ব্বসাধারণের তেমনি একটি অস্ত্রনিহিত সংস্কার।

ইভিহাসের কোন্ গৃঢ়নিয়মে দেশবিশেষের দভ্যতা ভাববিশেষকে অবলম্বন করে, তাহা নির্ণন্ন করা কঠিন; কিন্তু ইহা স্থানিশিত বে, যথন সেই ভাব তাহার অপেকা উচ্চতর ভাবকে হনন করিয়া বনে, তথন ধ্বংস অদূরবর্ত্তী হয়।

প্রত্যেক জাতির বেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি প্রেষ্ঠধর্ম আছে, তাহা মানবদাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাপ্রমধর্মে যথন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল, তথন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল—

ধর্ম এব হতো হস্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিত:।

এক সময় আর্য্যসভ্যতা আত্মরক্ষার জন্ত ব্রাহ্মণশ্বে ছর্গভ্যা ব্যবধান বচনা করিয়াছিল। কিন্তু ক্রেল। বেণপ্রেম আপনাকে রক্ষা করিবার : উচ্চতর ধর্মকে পীড়িত করিল। বর্ণপ্রেম আপনাকে রক্ষা করিবার : অন্ত চেটা করিল, কিন্তু ধর্মকে রক্ষার জন্ত চেটা করিল না। সে বর্ধন উচ্চ অলের মনুষ্যন্তচ্চা হইতে প্রকে একেবারে বঞ্চিত করিল, তথন কর্মা ভাষার প্রতিশোধ লইল। তথন ব্যাহ্মণ্য আপন জ্ঞানধর্ম লইয়া পূর্বের মত আর অগ্রসর হইতে পারিশ না। অজ্ঞানজড় শুদ্রসম্প্রদার সমাজকে গুরুতারে আরুষ্ট করিয়া নীচের দিকে টানিয়া রাখিল। শুদ্রকে ব্রাহ্মণ উপরে উঠিতে দেয় নাই, কিন্তু শুদ্র ব্রাহ্মণকে নীচে নামাইল। আজিও ভারতে ব্রাহ্মণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সন্ত্বেও শুদ্রের সংস্কারে, নিকুষ্ট অধিকারীর অজ্ঞানতায়, ব্রাহ্মণসমাজ পর্যন্ত আজ্বয় আবিট।

ইংরাজের আগমনে যথন জ্ঞানের বন্ধনমুক্তি হইল, যথন সকল মন্থ্যই মন্থ্যখনাভের অধিকারী হইল, তথনি ব্রহ্মণধর্মের মৃদ্ধাপগমের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। আজ ব্রহ্মণ-শৃদ্ধে সকলে মিলিরা হিন্দুজাতির অন্তনিহিত আদর্শের বিশুদ্ধমূর্তি দেখিবার জন্তু সচেষ্ট হইরাটিরীয়েছে। শুদ্রেরা আজ জাগিতেছে বলিয়াই, ব্রহ্মণধর্মও জাগিবারু উপক্রম ক্রিতেছে।

বাহাই হউক, আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সঙ্কার্ণতা নিভ্যধর্মকে নানাস্থানে ধর্ম করিয়াছিল বলিয়াই, তাহা উন্নতির দিকে না গিয়া বিক্সতির পথেই গেল।

মুরোপীর সভ্যতার মৃশভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক ক্ষাতিলাভ-করে বে, ধর্মের সামাকে অভিক্রম করিতে থাকে, ভবে বিনাশের-ছিল্ল দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে।

বার্বের প্রকৃতিই বিরোধ। মুরোপীর সভ্যতার গীমার সীমার সেই বিরোধ উত্তরোজ্যর কন্টকিত হইরা উঠিতেছে। পূথিবী লইরা ঠেলাঠেকি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্বস্চনা দেখা বাইতেছে।

ইহাও দেখিতেছি, মুরোপের এই রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতা ধর্মকে প্রাক্তান্ত ভাবে অবজা করিতে আরম্ভ করিবছে। 'জোর বার মুমুক তারু' এ নীভি শীক্ষার করিতে আর গজা বোধ করিতেছে না। ইহাও স্পষ্ট দেখিতেছি, বে ধর্মনীভি ব্যক্তিবিশেবের নিকট বর্মীক ভাহা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশুকের অন্থরোধে বর্জনীয়, এ কথা এক-প্রকার সর্বজনপ্রান্থ হইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রতন্তে মিথ্যাচরণ, সভ্যভল, প্রবঞ্চনা, এখন আর লজ্জাজনক বলিরা গণ্য হর না। বে সকল জাতি সন্ধ্যো মন্থয়ে ব্যবহারে সভ্যের মর্য্যাদা রাখে, জারাচরণকে প্রের্থেজ্ঞান করে, রাষ্ট্রতন্তে ভাহাদেরও ধর্মবোধ অসাড় হইরা থাকে। সেই জন্ত করানী, ইংরাজ, জর্মাণ, রুল, ইহারা পরম্পরকে কপট, ভঙ্গ, প্রবঞ্চক বলিরা উচ্হয়রে গালি দিতেছে।

ইহা হইতে এই প্রমাণ হর বে, রাষ্ট্রীর সার্থকে যুরোপীয় সভ্যতা এতই আত্যন্তিক প্রাধান্ত দিতেছে বে, সে ক্রমশই স্পদ্ধিত ছইয়া ধ্রবধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উত্তত হইয়াছে। এখন গত শতাব্দীর সাম্য-সৌলাত্রের মন্ত্র যুরোপের মুধে পরিহাসবাক্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন খৃষ্টান্ মিসনারীদের মুধেও 'ভাই'কধার মধ্যে ল্রাভ্ভাবের স্থর সাগে না।

জনবিধ্যাত পরিহাসরসিক মার্কটোরেন গত কেব্রুয়ারি মাসের নর্থ
"আমেরিকান্ রিভিন্ন পত্রে "তিমিরবাসী ব্যক্তিটির প্রতি" (To the person sitting in darkness) নামক যে প্রবন্ধ লিধিয়াছেন, তাহা পাঠ
করিলে আধুনিক সভাতার ব্যাধিলকণ কিছু কিছু চোথে পড়িবে। তীর
পরিহাসের বারা প্রথরশাণিত সেই প্রবন্ধটি বাঙলার অন্থবাদ করা
অসন্তব। লেখাটি সভামগুলীর ফ্রচিকর হর নাই; কিছু প্রক্রের লেথক
স্বার্থপর সভাতার বর্ধরভার যে সকল উদাহরণ উক্ত করিয়া দিয়াছেন,
তাহা প্রামণিক। হর্ধলের প্রতি স্বলের অভ্যাচার এবং হানাহানিকাড়াকাড়ির যে চিত্র তিনি উদ্যাটন করিয়াছেন, তাহার বিভীবিকা
তাহার উক্ষল পরিহাসের আলোকত তীহ্নরছেন, পরিস্কৃতি হইরছেছ ।

রাষ্ট্রীয় স্বার্থপদ্মতা বে সুরোপের সাহিত্য ও ধর্মকে ক্রমণ অধিকার ক্রিতেটে; তাইট কাইায়ও অক্যাচর নাই। ক্লিক্লিক ক্রমণে ইংলাজি

माहिट्छात नीर्वद्वात्न. এवर ट्रिक्टलॅन हेरत्रांक ताहुवााशाद्वत अक सन প্রধান কাণ্ডারী। ধুমকেডুর ছোট মুপ্তটির পশ্চাতে ভাহার ভীবণ -বাঁটার মত প্রচটি দিগত বাঁটাইয়া আসে-তেমনি মিশনরির কর্গত খুষ্টান ধর্মালোকের পশ্চাতে কি দারুণ উৎপাত অগতকে সম্রস্ত করে, জাহা একণে জগৰিখাত হইনা গেছে। এ সহদে নাৰ্কটোৱেনের মন্তব্য পাদটীকায় উদ্ভ হইল।\*

\* The following is from the "New York Tribune" of Christmas Eve. It comes from that Journal's Tokio Correspondent. It has a strange and impudent sound, but the Japanese are but partially civilized as yet. When they become wholly civilzed they will not talk so:

missionary question; of course, occupies a foremost place in the discussion. It is now felt as essential that the Western Powers take cognizance of the sentiment here, that religious invasions of Oriental countries by powerful Western organizations are tantamount to filibustering expeditions, and should not only be discountenanced but that stern measures should be adopted for their suppression. The feeling here is that the missionery organizations constitute a constant menace to peaceful international relations."

Shall we? That is, shall we go on conferring our Civilzation upon the peoples that sit in darkness, or shall we give those poor things a rest? Shall we bang right ahead in our old-time, loud, pious way, and commit the new century to the game; or shall we sober up and sit down and think it over first? Would it not be prudent to get our Civilization-tools together, and see how much stock is left on hand in the way of Glass Beads and Theology, and Maxim Guns and Hymn Books, and Trade-Gin and Torches of Progress and Enlightenment ( patent adjustable ones, good to fire villages with, upon occasion, and balance the books, and arrive at the profit and loss, so that we may intelligently decide: প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক সভ্যতারও মৃলে এই রাষ্ট্রীর স্বার্থ ছিল।
সেই জন্ত রাষ্ট্রীর-মহন্ধ-বিলোপের সলে সলেই গ্রীক্ ও রোমক সভ্যতার
অধঃপতন হইরাছে। হিন্দুসভ্যতা রাষ্ট্রীর ঐক্যের উপরে প্রভিত্তিত
নহে। সেই জন্ত আমরা স্বাধীন হই বা পরাধীন থাকি, হিন্দুসভ্যতাকে
সমাজের ভিতর হইতে পুনরার সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারি, এ
আশা ত্যাণ করিবার নহে।

'নেশন' শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না।
সম্প্রতি মুরোপীয় শিক্ষাগুণে ভাশনাল্ মহন্তকে আমরা অত্যধিক আদের
দিতে শিবিয়াছি। অবচ তাহার আদেশ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে
নাই। আমাদের ইতিহাদ, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমান্ধ্য, আমাদের সমান্ধ্য, আমাদের সমান্ধ্য, আমাদের সমান্ধ্য, আমাদের গৃহ, কিছুই নেশনগঠনের প্রাধান্ত শ্বীকার করে না। মুরোপে
স্বাধীনতাকে বে স্থান দেয়, আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই। আআরা
স্বাধীনতা ছাড়া অভ স্বাধীনতার মাহাত্ম আমরা মানি না। রিপুর
বন্ধনই প্রধান বন্ধন—তাহা ছেদন করিতে পারিলে রাজামহারাজার
অপেক্ষা প্রেষ্ঠপদ লাভ করি। আমাদের গৃহত্বের কর্তব্যের মধ্যে

whether to continue the business or sell out the property and start a new Civilization Scheme proceeds? Extending the Blessings of Civilization to our

Extending the Blessings of Civilization to our Brother who Sits in Darkness has been a good trade and has paid well, on the whole; and there is money in it yet, if carefully worked—but not enough, in my judgement, to make any considerable risk advisable. The people that Sit in Darkness are getting to be too scarce—too scarce and too shy. And such darkness as is now left is really of but an indifferent quality, and not dark enough for the game. The most of those People that Sit in Darkness have been furnished with more light than was good for them or profitable for us. We have been injudicious.

সমস্ত জগতের প্রতি ক্রিব্য জড়িত রহিয়াছে। আমারা গৃহের মধ্যেই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের সর্বপ্রধান ক্রেব্যের আদর্শ এই একটি মরেই রহিয়াছে—

> ব্ৰহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থ: স্থাৎ তছ্বজানপরায়ণ:। যদ্যৎ কর্ম প্রক্রবীত তদ্বহ্মণি সমর্পরে।

धरे चामर्न यथार्थणाद उक्का कता श्रानान् कर्छता चापका छुत्र धवर मरुखत । धक्रां धरे चामर्न चामात्मत्र ममाद्यत माद्या मजीव नारे विन्तारे, चामता युद्रापटक क्रेसी कति एकि । रेराटक यिन चादत चादत मञ्जीविक कति एक भाति, कार्य मजे कत् वस्कू अम्मम् यूट्या एवे त्र माराया विक् रहेर्छ रुक्ति नां, कार्य चामता यथार्थ वाधीन रहेर, व्यक्त रहेर, चामात्मत्र विद्यक्तात्मत्र चापका नान रहेर नां। किंद्ध कारात्मत्र निक्टे रहेर्ड मत्रवार्छत वाता यांश्री शहर, कारात्र वाता चामता किंद्ध रे व्यक्त रहेर नां।

পনেরো বোলো শতালী খুব দীর্ঘকাণ নহে। নেশন্ই বে সভ্যতার অভিব্যক্তি, তাহার চরম পরীক্ষা হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, তাহার চারিত্র আদর্শ উচ্চতম নহে। তাহা অক্সায় অবিচার ও মিথ্যার বারা আকীর্ণ এবং তাহার মজ্জার মধ্যে একটি ভীষণ নিষ্ঠ্রত; আছে।

এই স্থাপনাল্ আদর্শকেই আমানের আদর্শরণে বরণ করাতে আমানের মধ্যেও কি মিধ্যার প্রভাব দ্বান পার নাই ? আমানের রাষ্ট্রীর সভাওলির মধ্যে কি নানাপ্রকার,মিধ্যা, চাড়ুরী ও আত্মগোপনের প্রাহর্তাব নাই ? আমরা কি বথার্থ কথা লগাই করিয়া বলিতে শিধিতেছি ? আমরা কি পরল্পর বলাবলি করি না বে, নিজের খার্থের কন্ত বাহা বৃষ্ণীর, রাষ্ট্রীর খার্থের কন্ত ভাহা গহিত নহে। কিন্তু আমানের শারেই কি বলে না ?—

ধর্ম এব হতো হস্তি গর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। তলাৎ ধর্মো ল হস্তব্যো বা নো ধর্মো হতো বর্মীৎ ৰশ্বত প্ৰত্যেক সভ্যভারই একটি মূল আশ্রর আছে। সেই আশ্রয়টি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না, ভাহাই বিচার্যা। যদি ভাহাই উদার ব্যাপক না হয়, যদি ভাহা ধর্মকে পীড়িত করিয়া বর্জিত হয়, ভবে ভাহার আপাত উয়তি দেখিয়া আমরা তাহাকে যেন ঈর্যা এবং তাহা-কেই একমাত্র ঈপ্যত বলিয়া বরণ না করি।

আমাদের হিন্দুসভাতার মৃলে সমাজ, যুরোপীর সভাতার মৃলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহন্তেও মাহ্ব মাহাত্ম লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহন্তেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, যুরোপীর ছাঁদে নেশন্ গড়িয়া তোলাই সভাতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মহ্ব্যুত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভূল বুঝিব।

## বারোয়ারি-মঙ্গল।

আমাদের দেশের কোন বর্ অথবা বড়লোকের মৃত্যুর পর আমরা বিশেষ কিছুই করি না। এইজস্ত আমরা পরস্পরকে অনেকদিন হইডে অকুওজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিডেছি—অথচ সংশোধনের কোন লক্ষণ দেধা বাইতেছে না। ধিকার যদি আস্তরিক হইত, লজ্জাযদি যথার্থ পাইডাম, তবে এতদিনে আমাদের ব্যবহারে ভাহার কিছু-না-কিছু পরিচর পাওরা বাইড।

কিন্ত কেন আমরা পরস্পারকে লজা দিই, অবচ লজা পাই না । ইহার কারণ আলোচনা করিরা দেখা কর্তব্য । বা মারিলে বদি দরজা না বোলে, তবে দেখিতে হয়, তালা বন্ধ আছে কিনা। বীকার করিতেই হইবে, মৃত মান্তব্যক্তির অন্ত পাথরের মৃতি গড়া আমাদের দেশে চলিত ছিল না; এইপ্রকার মার্কলপাথরের পিঙদান-প্রথা আমাদের কাছে অভ্যন্ত নহে। আমরা হাহাকার করিয়াচি, অশ্রুপাত করিয়াছি, বলিয়াছি, 'আহা, দেশের এত-বড় লোকটাও রেল'—কিন্তু কমিটির উপর স্থৃতিরকার ভার দিই নাই।

এখন আমার। শিধিরাছি এইরপই কর্ত্তব্য, অথচ তাহা আমাদের সংস্থারগত হয় নাই, এইজয় কর্ত্তব্য পালিত না হইলে মুখে লজ্জা দিই, কিন্তু ফ্রন্থে আঘাত পাই না।

ভিন্ন মাক্ষ্যের হৃদ্ধের বৃত্তি একরক্ম হইলেও বাহিরে তাহার প্রকাশ নানাকারণে নানারক্ম হইলা থাকে। ইংরাজ প্রিয়্রান্তির মৃতদেহ মাটির মধ্যে ঢাকিরা পাথরে চাপা দিয়া রাথে, তাহাতে নামধাম-তারিথ খুদিয়া রাথিয়া দের এবং তাহার চারিদিকে কুলের গাছ করে। আমরা পরমাজীয়ের মৃতদেহ শাশানে ভক্ষ করিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু প্রিরজনের প্রিয়্মত কি আমাদের কাছে কিছুমাত্র অল ? তালবাসিতে এবং শোক করিতে আমরা জানি না, ইংরাজ জানে, এ কথা কবর এবং শাশানের সাক্ষ্য লইয়া ঘোষণা করিলেও, হৃদয় তাহাতে সায় দিতে পারে না।

ইহার অন্তর্জণ তর্ক এই যে, "খ্যাছ যু"র প্রতিবাক্য আমরা বাংলার ব্যবহার করি না, অতএব আমরা অকৃতক্ত। আমাদের হান্য ইহার উত্তর এই বলিয়া দের যে, কৃতক্ততা আমার যে আছে, আমিই ভাহা কানি, অতএব "খ্যাক যু"বাক্য ব্যবহারই যে কৃতক্ততার একমাত্র পরি-চর, ভাহা হইতেই পারে না।

্ "থ্যাকু যুত্তশক্ষের বার। হাতে-হাতে ক্বতজ্ঞতা থাছিয়া কেলিথার একটা চেটা আছে, সেটা আনলা জ্বাব্যক্তপ বলিতে পারি। বুরোপার কাহারো কাতে বাব্য থাকিতে চাতে না—সে অতজ্ঞ। কাহারো কাহে। ভাহার কোন দাবী নাই, স্বভরাং বাহা পার, ভাহা সে গারে রাথে না।
ভাষিরা তথনি নিঙ্কতি পাইতে চার।

পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবী আছে, আমাদের সমাজের গঠনই
দেইরূপ। আমাদের সমাজে যে ধনী, সে দান করিবে; যে গৃহী, সে
আতিথ্য করিবে; যে জানী, সে অধ্যাপন করিবে; যে জ্যেষ্ঠ, সে পালন
করিবে; যে কনিষ্ঠ, সে সেবা করিবে;—ইহাই বিধান। পরস্পরের দাবীতে আমরা পরস্পর বাধ্য। ইহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া জানি।
প্রার্থী যদি ক্ষিরিয়া যায়, তবে ধনীর পক্ষেই তাহা অভ্ত, অতিথি যদি
ক্ষিরিয়া যায়, তবে গৃহীর পক্ষেই তাহা অভ্তা, অতিথি বদি
ক্ষিরিয়া যায়, তবে গৃহীর পক্ষেই তাহা অভ্তা। ভতকর্ম কর্মকর্তার পক্ষেই ভত। এইজন্ত নিমন্ত্রণকারীই নিমন্ত্রিতের নিক্ট রুতজ্ঞতাস্বীকার করেন। আহুতবর্গের সম্বোধে যে একটি মঙ্গলজ্ঞোতি গৃহ পরিব্যাপ্ত করিয়া উদ্ধানত হয়, তাহা নিমন্ত্রণকারীর পক্ষেই প্রমার।
আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের প্রধানতম ফল নিমন্ত্রিত পায় না, নিমন্ত্রণ-কারীই পায়—ভাহা, মঙ্গলকর্ম স্বসম্পন্ন করিবার আনন্দ, তাহা রসনা-ভিত্তির অপেক্ষা অধিক।

এই মদল বদি আমাদের সমাজের মুখ্য অবলয়ন না হইত, তকে
সমাজের প্রকৃতি এবং কর্ম অন্ত রকমের হইত। সার্থ এবং সাত্রাকে
বে বড় করিরা দেখে, পরের জন্ত কাজ করিতে ভাহার সর্কদা উত্তেজনা
আবশুক করে। সে বাহা দের, অন্তত ভাহার একটা রসিদ লিখিরা
রাখিতে চার। ভাহার বে কমতা আছে, সেই ক্ষরতার বারা অক্তরঃ
উপরে সে বদি প্রভাব বিন্তার করিতে না পারে, তবে ক্ষমতা প্ররোগ
ক্রিবার বথেই উৎসাহ ভাহার না থাকিতে পারে। এইজন্ত বাত্রাপ
ক্রিবার বথেই উৎসাহ ভাহার না থাকিতে পারে। এইজন্ত বাত্রাপ
ক্রিবার বংগই উৎসাহ ভাহার না থাকিতে পারে। এইজন্ত বাত্রাপ
ক্রেবার বংগই বংগাহ ভাহার বংগা করে, ভাহার বেমন সমারোহ,
বে প্রহণ করে, ভাহারও ভেমনি অনেক আরোজনের ব্যক্তার হয়।

প্রত্যেক সমাজ নিজের বিশেব প্রকৃতি এবং বিশেষ আবশ্যক অমুদারে নিজের নির্মে নিজের কাজ উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। দাতা দান করিয়াই ক্রতার্থ, এই ভাবটার উপরেই আমরা অত্যন্ত ঝোঁক দিয়া থাকি; আর গ্রহীতা প্রহণ করিয়া কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই যুরোপ অধিক ঝোঁক দিয়া থাকে। স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিলে যে গ্রহণ করে, ভাহারই গরজ বেশি, মঙ্গলের দিক্ দিয়া দেখিলে যে দান করে, ভাহারই গরজ বেশি। অতএব আদর্শভেদে ভিন্ন সমাজ ভিন্ন পথ দিয়া নিজের কাজে যাত্রা করে।

কিন্ত স্থার্থের উত্তেজনা মানবপ্রকৃতিতে মঙ্গলের উত্তেজনা অপেকা।
সহজ এবং প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থনীতিশাল্পে বলে, ডিমাণ্ড,
অন্দারে সাপ্লাই অর্থাৎ চাহিদা অনুদারে যোগান্ হইয়া থাকে। ধরিদ্দারের তরফে বেথানে অধিক মৃল্য হাঁকে, ব্যবসাদারের তরফ হইতে
সেইখানেই অধিক মাল আসিয়া পড়ে। যে সমাজে ক্ষমতার মৃল্য বেশি, সেই সমাজেই ক্ষমতাশালীর চেষ্টা বেশি হইয়া থাকে, ইহাই
সহজ স্থভাবের নিয়ম।

কিছ আমাদের স্পষ্টিছাড়া ভারতবর্ষ বরাবর সহজ স্বভাবের নির্মানের উপর জনী হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অর্থনীতিশাস্ত্র আর সব জারগাতেই থাটে, কেবল ভারতবর্ষেই তাহা উলটুপালটু হইনা বার। ছোট বড় সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ মানবস্বভাবকে সহজ স্বভাবের উর্চ্চে রাধিতে চেষ্টা করিরাছে। ক্ষাভ্ষা হইতে আরম্ভ করিরা ধনমান-সজ্যোগ পর্যান্ত কোন বিবরেই তাহার চালচলন সহজরকম নহৈ। আর কিছু না পার ত অন্তত তিবিনক্ষত্রের লোহাই দিয়া সে আমাদের অত্যক্ত স্বাজাবিক প্রেরিগুলাকে পদে-পদে প্রতিহত করিয়া রাথে। এই হুংসাধ্য কার্যো সে অনেক সমর মৃচ্তাকে সহার করিরা অবশেবে সেই মৃচ্ডার ছারা নিজের সর্ক্রাশ্যাধন করিরাছে। ইহা হইতে, তাহার চেষ্টার একান্ত ক্যা কোন্ দিকে, তাহা বুবা বার।

ছ্র্জাগ্যক্রমে মামুবের দৃষ্টি স্কীর্ণ। এইজন্ত তাহার প্রথম চেষ্টা এমন-সকল উপার অবলয়ন করে, বাহাতে শেবকালে সেই উপারের বারাতেই সে মারা পড়ে। সমস্ত সমাজকে নিজাম মঙ্গলকর্ম্ম দীক্ষিত করিবার প্রথম আবেগে ভারতবর্ধ অভ্নতাকেও প্রেরোজ্ঞান করিবাছে। এ কথা ভূলিয়া গেছে বে, বরঞ্চ খার্থের কাজ অভ্নতাবে চলিতে পারে, কিছ মঙ্গলের কাজ তাহা পারে না। সজ্ঞান ইচ্ছার উপরেই মঙ্গলের মঙ্গণম্ব প্রতিষ্ঠিত। কলেই হউক, আর বলেই হউক, উপযুক্ত কাজটিকরাইয়া লইতে পারিলেই সার্থনাধন হয়, কিছ সম্পূর্ণ বিবেকের সঙ্গোজনা না করিলে কেবল কাজের বারা মঙ্গলসাধন হইতে পারে না। তিথিনক্ষত্রের বিভীষিকা এবং জন্মজন্মাস্তরের সদগতির লোভ বারা মঙ্গলকাজ করাইবার চেষ্টা করিলে, কেবল কাজই করান হয়, মঙ্গলকাল করান হয় না। কারণ, মঙ্গল সার্থের ক্লার অন্য লক্ষ্যের অপেক্ষা, করে না, মঙ্গলের পূর্ণতা।

কিন্তু বৃহৎ জনসমাজকে এক আনুর্শে বাধিবার সময় মানুবের বৈধ্যা থাকে না। তথন ফললাভের প্রতি তাহার আগ্রহ ক্রমে যতই বাড়িতে থাকে, ততই উপায়সথকে তাহার আর বিচার থাকে না। রাষ্ট্রহিতৈয়া বে-সকল দেশের উচ্চতম আদর্শ, সেথানেও এই অন্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রহিতৈযার চেষ্টাবেগ যতই বাড়িতে থাকে, ততই সত্যমিখ্যা আয়-অক্সায়ের বৃদ্ধি তিরোহিত হইতে থাকে। ইতিহাসকে অলীক করিয়া, প্রতিজ্ঞাকে লজ্মন করিয়া, ভজনীতিকে উপেক্ষা করিয়া, রাষ্ট্র-মহিমাকে বড় করিবার চেষ্টা হয়,— অন্ধ অহলারকে প্রতিদিন অলভেদীকরিয়া তোলাকেও শ্রেয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে— অবশেষ, ধর্ম, ঘিনি সকলকে ধারণ করিয়া রক্ষা করেন, তাহাকে সবলে আঘাত করিয়া নিক্ষের আশ্রম্পাথাটিকেই ছেদন করা হয়। ধর্ম কলের মধ্যেও বিনষ্ট হয়, বলের ঘারাও বিক্ষিপ্ত হয়া থাকেন। আমরা আমাদের মন্ত্যকে

কলের মধ্যে ধরির। রাখিতে গিরা মারিয়া ফেলিয়াছি, মুরোপ ু বার্থোর-তিকে বলপুর্বাক চাপিয়া রাখিতে গিয়া প্রতাহই বিনাশ করিতেছে।

অত এব, আমাদের প্রাচীনসমাজ আজ নিজের মলল হারাইয়াছে, হুর্গতির বিস্তার্থ জালের মধ্যে অলে-প্রত্যালে জড়ীভূত হইরা আছে, ইং। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বটে; তবু বলিতে হইবে, মললকেই লাভ করিবার জন্ত ভারতবর্ধের সর্ব্বালীণ চেষ্টা ছিল। স্বার্থসাধনের প্রস্থানই বলি স্বভাবের সহল নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মর্কে ভারতবর্ধ উপেক্ষা করিয়াছিল। সেই নিয়মরেক উপেক্ষা করিয়াই যে তাহার হুর্গতি ঘটিলাছে, তাহা নহে; কারণ, সে নিয়মের বশবর্তী হইয়াও প্রক্রতর হুর্গতি ঘটে—কিন্তু সমাজকে সকল দিক্ হইতে মললজালে জড়িত করিবার প্রবল চেষ্টার অন্ধ হইয়া, সে নিজের চেষ্টারক নিজে বার্থ করিয়াছে। ধৈর্যোর সহিত বলি জ্ঞানের উপর এই মললকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করি, তবে আমাদের সামাজিক আদেশ সভ্য জগতের সমুদর আদর্শের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। জ্বর্থাৎ আমাদের পিতামহন্দের শুভ ইচ্ছাকে যদি কলের ঘারা সফল করিবার চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানের ধারা সফল করিবার চেষ্টা করি, তবে ধর্ম্ব আমাদের সহাম্ব ছইবেন।

কিন্ত কল-জিনিষটাকে একেবারে বর্ণান্ত করা যায় না। এক এক দেবতার এক এক বাহন আছে—সম্প্রদায়দেবতার বাহন কল। বহুতর লোককে এক আদর্শে গঠিত করিতে গেলে বোধ করি বারো-আনা লোককে অরু অভ্যাসের বশবর্তী করিতে হয়। জগতে বত ধর্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের মধ্যে সজ্ঞান নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক বেশি পাওরা বার না। প্রীষ্টানজাতির মধ্যে আন্তরিক প্রীষ্টান কত অরু, তাহা ত্র্তাগ্যক্ষমে আমরা জানিতে পাইরাছি। এবং হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্গাহামর অভ্তাবধর্ম জানী হিন্দু বে কত বিরল, তাহা আমরা চিরাভ্যানের অভ্তাবশত ভাল করিয়া জানিতেও পাই না। সকল লোকের প্রকৃতি বধন

এক হয় না, তথন এক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে আনেক বাজে মাল্মস্লা আসিয়া পড়ে। যে সকল বাজা-বাজা লোক এই আদর্শের অফুসারী, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক কলের ভাবটাকে প্রাণের ছারা ঢাকিয়া লন। কিন্তু কলটাই যদি বিপুল হইয়া উঠিয়া প্রাণকে পিষিয়া ফেলে, প্রাণকে থেলিবার স্থবিধা না দেয়, তবেই বিপদ্। সকল দেশেই মাঝেমাঝে মহাপুরুষরা উঠিয়া সামাজিক কলের বিক্রমে সকলকে সচেতন করিতে চেষ্টা করেন—সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন, কলের অয় গতিকেই সকলে প্রাণের গতি বলিয়া যেন ভ্রম না করে। অয়দিন হইল, ইংরাজসমাজে কার্লাইল এইয়প চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াজিলেন। অতএব বাহনটিই যথন সমাজদেবতার কাঁধের উপর চড়িয়া বিদ্যার চেষ্টা করে, যন্ত্র যথন যন্ত্রীকেই নিজের যন্ত্রস্ত্রপ করিবার উপক্রম করে, তথন সমাজে ও সমাজের কলে মাঝেমাঝে ঝুটাপুটি বাধিয়া যায়। মাস্থ্য যদি সেই যুদ্ধে কলের উপর জয়ী হয় ত ভাল, আর কল যদি মাস্থ্যকৈ পরাভ্ত করিয়া চাকার নীচে চাপিয়া রাথে, তবেই সর্বনাশ।

আমাদের সমাজের প্রাচীন কলটা নিজের সচেতন আদর্শকে অন্তর্মাল করিয়া কেলিয়াছে বলিয়া, হুজ অন্তর্চানে জ্ঞানকে সে আধমরা করিয়া পিজরার মধ্যে আবন্ধ করিয়াছে বলিয়া, আমরা যুরোপীয় আদর্শের সহিত নিজেদের আদর্শের তুলনা করিয়া পৌরব অনুতব করিবার অবকাশ পাই না। আমরা কথার-কথার লক্ষ্ণা পাই। আমাদের সমাজের ছর্ভেল্য কড়ন্তুপ হিন্দুসভ্যতার কীর্ত্তিন্ত নহে—ইহার অনেকটাই সুদীর্ঘকালের অবদ্ধসঞ্চিত ধূলামাত্র। অনেক্সমন্ব যুরোপীর সভ্যতার কাছে ধিকার পাইয়া আমরা এই ধূলিন্তৃপক্ষে লইরাই গান্বের জোরে গর্ম্ব করি—কালের এই সমন্ত আনাহুত আহর্জনারাশিকেই আমরা আপনার বলিয়া অভিযান করি—ইহার

অভাস্তরে বেথানে আমাদের বথার্থ গর্কের ধন হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন আদর্শ আলোক ও বায়ুর অভাবে স্ক্রিভিত হইয়া পড়িয়া আছে, সেথানে দৃষ্টিপাত করিবার পথ পাই না।

প্রাচীন ভারতবর্ষ স্থথ, স্বার্থ, এমন কি ঐশ্বর্যাকে পর্যান্ত থর্ক করিয়া মঙ্গলকেই যে ভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠান্তল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল. এমন আর কোণাও হয় নাই। অভাদেশে ধনমানের জভা, প্রভুত্ব-অর্জনের জন্ম, হানাহানি-কাড়াকাড়ি করিতে সমাজ প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষ সেই উৎসাহকে দর্মপ্রকারে নিরস্ত করিরাছে; কারণ স্বার্থোয়তি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার ৰাক্য ছিল। আমরা—ইংরাজের ছাত্র আজ :বলিতেছি, এই **প্রতি**-ংবাগিতা—এই :হানাহানির অভাবে আমাদের আজ চুর্গতি হইয়াছে। প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর প্রশ্রয়ে ইংলগু-ফ্রান্স-ক্রর্মণি-রাশিয়া-স্মামেরিকাকে ক্রমণ কিরূপ উগ্র হিংস্রতার দিকে টানিয়া লইয়া ষাইতেছে, কিরুপ প্রচও সংঘাতের মুখের কাছে দাঁড় করাইয়াছে, সভ্যনীতিকে প্রতিদিন কিরূপ বিপর্যন্ত করিয়া দিতেছে, তাহা দেখিলে প্রতিষোগিতাপ্রধান সভ্যতাকেই চরম সভ্যতা বেলিতে কোনমতেই প্রবৃত্তি হয় না। বশুদ্ধি ও ঐখার্যা মনুষাত্বের একটা আল হইতে পারে, কিন্তু শান্তি, সামঞ্জ এবং মঙ্গলও কি তদপেক্ষা উচ্চতর অক নতে ? তাহার আদর্শ এখন কোথায় ? এখনকার কোন্বণিকের আপিলে, কোন রণক্ষেত্রে ? কোন কালো কোর্ডায়, লাল কোর্ডায় ৰা খাখি কোৰ্ত্তায় সে সজ্জিত হইয়াছে ? সে ছিল প্ৰাচীন ভারতবৰ্ষেত্ৰ কুটীরপ্রাঙ্গণে শুভ্র উত্তরীয় পরিয়া। সে ছিল ব্রহ্মপরায়ণ তপস্বীর ন্তিমিত ধ্যানাসনে, সে ছিল ধর্মপরায়ণ আর্য্য গৃহত্তের কর্মমুখবিত ৰজ্ঞশালার। দল বাঁধিয়া পূজা, কমিটি করিয়া শোক বা চাঁদা করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ, এ আমাদের জাতির প্রকৃতিগত নহে, এ ক্থা

আমাদিগকে খীকার করিতেই হইবে। এ গৌরবের অধিকার আমা-দের নাই—কিন্ত তাই বলিয়া আমরা লক্ষা পাইতে প্রান্তত নহি। সংসারের সর্বন্তই হরণ-পূরণের নিয়ম আছে। আমাদের বাঁ-দিকে কম্তি থাকিলেও ডান-দিকে বাড্ডি থাকিতে পারে। যে ওড়ে, ভাহার ডানা বড়, কিন্তু পা ছোট; যে দৌড়ার, তাহার পা বড়, কিন্তু ডানা নাই।

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহান্মাদের নাম প্রাতঃশ্বরণীয়। তাহা ক্রভজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জ্ঞানহে—ভক্তিভাজনকে
দিবসারস্তে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে শ্বরণ করে, তাহার মলল হয়,—
মহাপুক্ষদের তাহাতে উৎসাহবৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে, সে ভাল
হয়। ভক্তি-করা প্রত্যেকের প্রাতাহিক কর্ম্বর।

কিন্তু তবে ত একটা লখা নামের মালা গাঁথিয়া প্রতাহ আওড়াইতে হয় এবং সে মালা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। তাহা হয় না। যথার্থ ভক্তিই যেথানে উদ্দেশ্য, সেথানে মালা বেশি বাড়িতে পারে না। ভক্তি বুদি নিজ্জীব না হয়, তবে সে জীবনের ধর্ম-অমুসারে গ্রহণ-বর্জ্জন করিতে ধাকে কেবলি সঞ্চয় করিতে থাকে না।

পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে—কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, যদি মনে করি, কেবল বে বইগুলি মুথার্থই আমার প্রির, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য, সেইগুলিই রক্ষা করিব, তবে শতবংসর প্রমায়ু হইলেও আমার পাঠাগ্রছ আমার পক্ষে মুর্ভির হইয়া উঠেনা।

তেমনি আমার প্রাকৃতি যে মহাত্মাদের প্রত্যহত্মরণযোগ্য ৰলিরা ভক্তি করে, তাঁহাদের নাম যদি উচ্চারণ করি, তবে কত্টুকু সময় লব! প্রত্যেক পাঠক যদি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে কয়টি নাম তাঁহাদের মুখে আবে ৪ ভক্তি বাঁহাদিগকে হৃদয়ে সঞীব করিয়া না রাথে, বাহিরে তাঁহাদের পাথরের মূর্ত্তি পঞ্জিরা রাখিলে আমার তাহাতে কি লাভ ?

ভাঁহাদের ভাহাতে লাভ আছে, এমন কথা উঠিতেও পারে। লোকে দল বাঁধিরা প্রতিমা স্থাপন করিবে, অথবা মৃতদেহ বিশেষ স্থানে সমাহিত হইরা গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দারা খ্যাতি লাভ করিবার একটা মোহ আছে, তাহা তাজমহল প্রভৃতির ইভিহাস হইতে জানাঃ বার।

কিন্তু আমাদের সমাজ মহাত্মাদিগকে সেই বেতন দিরা বিদার করিতে চাহে নাই। আমাদের সমাজে মাহাত্ম সম্পূর্ণ বিনা-বেতনের। ভারতবর্বে অধ্যাপক, সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দান-দক্ষিণা গ্রহণ করিরা থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার বেতন শোধ করিরা দিরা আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমানিত করে না। পূর্কেই বিলিয়াছি, মঙ্গলকর্ম যিনি করিবেন, তিনি নিজের মঙ্গলের জন্মই করিবেন, ইহাই ভারতবর্বের আদর্শ। কোন বাহ্ম্ল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মৃল্য কমিয়া থার।

দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক—তাহা মৃঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তাহার অনেকটা অণীক। "গোলে হরিবোল" ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে, গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইরা পড়ে। দলের আন্দোলনে অনেকসমর ভূচ্ছ উপলক্ষো ভক্তির ঝড় উঠিতে পারে—তাহার সামরিক প্রবেশতা বতই হোক্ না কেন, ঝড়-জিনিবটা কথনই স্থায়ী নহে। সংসারে এমন কতবার কতশত দলের দেবভার অক্সাৎ সৃষ্টি হইরাছে এবং জয়চাক বাজিতে বাজিতে অভনস্পর্ণ বিস্থৃতির মধ্যে তাহাদের বিস্ক্রেন হইরা গেছে। পাথরের মূর্জি গড়িরা জবর্দতি করিবা কি কাহাকেও

মনে রাধা যার ? ওয়েই মিন্টার আবিতে কি এমন আনেকের নাম পাথরে থোলা হয় নাই, ইতিহাসে যাহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষ ও মান হইয় আসিতেছে। এই সকল ক্ষণকালের দেবতাগণকে দলীয় উৎসাহের চিরকালের আসনে বসাইবার চেটা করা, না দেবতার পক্ষে ভাল, না দলের পক্ষে ভভকর। দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধে-বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি—কিন্তু ক্লেহ-প্রেম-দয়া-ভক্তির পক্ষে সংযত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অফ্কৃল, কারণ তাহা অক্লিমতা এবং প্রবতা চাহে, উন্মন্ত্রতার তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।

যুরোপেও আমরা কি দেখিতে পাই ? সেখানে দল বাঁধিয়া যে ভক্তি
উচ্ছ সিত হয়, তাহা কি যথার্থ ভক্তিভাজনের বিচার করে ? তাহা কি
সাময়িক উপকারকে চিরস্তন উপকারের অপেক্ষা বড় করে না, তাহা
কি প্রাম্যদেবতাকে রিখদেবতার চেয়ে উচ্চে বসায় না ? তাহা মুধর
দলপতিগণকে যত সন্মান দেয়, নিভ্তবাসী মহাতপন্থীদিগকে কি তেমন
সন্মান দিতে পারে ? ভনিয়াছি লর্ড পামার্টনের সমাধিকালে বেরুপ
বিরাট সন্মানের সমারোহ হইয়াছিল, এমন কচিৎ হইয়া থাকে। দ্রে
হইতে আমাদের মনে একথা উদয় হয় য়ে, এই ভক্তিই কি শ্রেয় ?
পামার্টনের নামই কি ইংলগ্ডের প্রাতঃন্মরণীয়ের মধ্যে—সর্বাগ্রগণনীয়ের
মধ্যে স্থান পাইল ? দলের চেটার যদি ক্রিমে উপায়ে সেই উদ্দেশ্র
কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে, তবে দলের চেটাকে প্রশংসা
করিতে পারি না—বদি না হইয়া থাকে, তবে সেই বৃহৎ আড্মারে
বিশেষ গৌরব করিবার এমনি কি কারণ আছে ?

যাঁহাদের নামত্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঞ্চলচেটার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিরা গণ্য হইতে পারে, তাঁহারাই আমাদের ঝাডঃত্মণীর। তাহার অধিক আর বোঝাই করিবার কোন দরকার নাই। ব্যয়কাতর ক্পণের ধনের মত, ছোট-বড়-মাঝারি, ক্ষণিক এবং চিরন্তন, সকলপ্রকার মাহাত্মকেই শাদা পাথর দিরা চাপা দিরা রাখিবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের না হর, তবে তাহা লইয়া লজ্জা না করিলেও চলে। ভক্তিকে যদি প্রতিদিনের ব্যবহারবোগ্য করিতে হর, তবে তাহা হইতে প্রতিদিনের অভ্যাগত অনাবশুক ভারগুলি বিদার করিবার উপার রাখিতে হর, তাহার বিপরীত প্রণালীতে সমতই তৃপাকার করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

যাহা বিনষ্ট হইবার, তাহাকে বিনষ্ট হইতে দিতে হইবে, যাহা অগ্নিতে দক্ষ হইবার, তাহা ভত্ম হইরা যাক্! মৃতদেহ যদি পুথ হইরা না যাইত, তবে পৃথিবীতে জীবিতের অবকাশ থাকিত না, ধরাতল একটি প্রকাশত কররহান হইরা থাকিত। আমাদের হৃদয়ের ভক্তিকে পৃথিবীর ছোট এবং বড়, খাঁট এবং ঝুঁটা, সমস্ত বড়জের গোরহান করিরা রাথিতে পারি না। যাহা চিরজীবী, তাহাই থাক্; যাহা মৃতদেহ, আজবাদে-কাল কীটের থাজ হইবে, তাহাকে মৃগ্ধয়েহে ধরিরা রাথিবার চেষ্টা না করিয়া শোকের সহিত অথচ বৈরাগ্যের সহিত আশানে ভত্ম করিয়া আসাই বিহিত। পাছে ভূলি, এই আশকার নিজেকে উত্তেজিত রাথিবার জন্ত কল বানাইবার চেরে ভোলাই ভাল। ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়া করিয়াই বিত্মরণশক্তিক দিয়াছেন।

সঞ্চল নিভান্ত অধিক হইরা উঠিতে থাকিলে, বাছাই-করা ছসাধ্য হর। তাহা ছাড়া সঞ্চলের নেশা বড় ছর্জন নেশা—একবার যদি হাজে-কিছু অমিরা বার, তবে অমাইবার ঝোঁক আর সামলানো বার না। আমাদের দেশে ইহাকেই বলে—নিরানকাইবের থাকা। মুরোপ একবার বড়লোক অমাইতে আরম্ভ করিরা এই নিরানকাইবের আবর্তের মধ্যে পড়িরা পেছে। মুরোপে দেখিতে গাই, কৈছ বা ভাকের টিকিট্যুলার কেছ বা দেশালাইরের বাল্লের কাগলের আচ্ছাদন জমার, কেছ বা প্রাতন জ্তা, কেছ বা বিজ্ঞাপনের ছবি জমাইতে থাকে—সেই নেশার রোথ বতই চড়িতে থাকে, ততই এই সকল জিনিবের একটা কৃত্রিম মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িরা উঠে। তেমনি যুরোপে মৃত বড়লোক জমাইবার যে একটা প্রচন্ড নেশা আছে, তাহাতে মূল্যের বিচার আর খাকে না। কাহাকেও আর বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। যেথানে একটুমাত্র উচ্চতা বা বিশেষত্ব আছে, সেইথানেই যুরোপ তাড়াতাড়ি সিদ্র মাথাইয়া দিরা ঘণ্টা নাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে দল ভূটিয়া যার।

বস্তত মাহায়্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার প্রভেদ আছে। মহায়ারা আমাদের কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান, বাহাতে
তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে ক্ষরণ করিলে জীবন মহত্ত্র পথে আরুষ্ট হয়,
কিন্তু ক্ষমতাশালীকে ক্ষরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে পারি,
তাহা নহে। ভক্তিভাবে শেক্স্পিয়রের ক্ষরণমাত্র আমাদিগকে শেক্স্পিয়রের প্রণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোন সাধুকে
অথবা বারকে ক্ষরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুষ বা বীরছ কিয়ৎসরিমাণেও সরল হটয়া আদে।

ভবে গুণিসহকে আমাদের কি কর্ত্ব্য । গুণীকে তাঁহার গুণের বারা অরণ করাই আমাদের বাভাবিক কর্ত্ব্য । গুজার সহিত ভান-দেনের গানের চর্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ গারকগণ ভানসেনকে যথার্থভাবে অরণ করে । গুণদ গুনিলে যাহার গায়ে জর আসে, সে-ও ভানসেনের গুতিমা গড়িবার জন্ত চাঁদা দিয়া গুহিক-পার্ত্তিক কোন ফললাভ করে, এ কথা মনে করিভে পারি না। সকলকেই যে গামে গুডাদ হইতে হইবে, এমন কোন অবশ্ববাধ্যতা নাই। কিন্তু সাধুভা বা বীরত্ব সকলে-ত্রই পক্ষে আদর্শনি সাধুদিধের এবং মহৎকর্মে প্রাণবিস্ক্রমণার

বীরদিগের স্থৃতি সকলেরই পক্ষেমসলকর। কিন্তু দল বাধিয়া ঋণশোধ-করাকে সেই স্থৃতিপালন কছেনা, ইছা প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যুদ্ধ কর্তুবা।

যুরোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাত্মোর প্রভেদ স্পুপ্রপার। উভরেরই
ক্ষমধ্যকা একই-রকম—এমন কি, মাহাত্মোর পতাকাই বেন কিছু
কাটো। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাতে
অভিনেতা আর্ভিঙের সন্মান পরমসাধুর প্রাণ্য সন্মান অপেক্ষা অব্ব নহে। রামমোহন রায় আজ যদি ইংলতে যাইতেন, তবে তাঁহার গৌরব ক্রিকেট্-ধেলোয়াড় রঞ্জিতসিংহের গৌরবের কাছে থর্ক হইয়া থাকিত।

আমরা কবিচরিতনামক প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়াছি, যুরোপে ক্ষমতাশালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশর উপ্তম আছে।
যুরোপকে চরিত্রবায়্প্রস্ত বলা বাইতে পারে। কোনমতে একটা থেকোন-প্রকারের বড়লোকত্বের স্থানুর গর্মন্ত পাইলেই তাহার সমস্ত
চিঠিপর, গরগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত অবর্জনা সংগ্রহ করিয়া
মোটা ছই ভল্যুমে জীবনচরিত লিখিবার জন্ত লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া
খাকে। যে নাচে, তাহার জীবনচরিত, যে গান করে, তাহার জীবনচরিত, যে লামহৈতে পারে, তাহার জীবনচরিত—জীবন যাহার যেমনই
হোক, যে লোক কিছু-একটা পারে, তাহারই জীবনচরিত! কিন্ত ফে
মহায়া জীবনযান্তার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহারই জীবনচরিত
সার্থক—গ্রহারা সমস্ত জীবনের বারা কোন কাজ করিয়াছেন, তাহারেই
জীবন আলোচা—যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন,
তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া
বান নাই, তাহার জীবনচরিতে কাহার কি প্রয়োজন ? টেনিসনের
কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসন্কে যত বড় করিয়া জানিয়াচি, তাহার

জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেকা অনেক ছোট করিয়া জানিয়াছি মাত্র!

কৃত্রিম আদর্শে মন্থাবকে এইরপ নির্বিকে করিয়া তোলে। মেকী এবং থাঁটির এক দর হইয়া আসে। আমাদের দেশে আধুনিক কালে পাপ পুণ্যের আদর্শ কৃত্রিম হওরাতে তাহার ফল কি-হইয়াছে? রাহ্মণের পারের ধুলা লওয়া এবং গঙ্গায় স্থান করাও পুণ্য, আবার অচৌর্য্য ও সভ্যপরায়ণতা ও পুণ্য, কিন্তু কৃত্রিমের সহিত থাঁটি পুণ্যের কোন জাতিবিচার না থাকাতে, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গান্ধান ও আচারপালন করে, সমাজে অলুব্ধ ও সভ্যপরায়ণের অপেক্ষা ভাহার পুণ্যের সম্মান কম নহে, বরঞ্চ বেশি। যে ব্যক্তি যবনের অর থাইয়াছে, আর যে ব্যক্তি জাগ মকদ্মায় যবনের অরের উপায় অপহরণ করিয়াছে, উভয়েই পাপীর কোঠায় পড়ায় প্রথমোক্ত পাপীর প্রতি ঘুণা ও দণ্ড যেন মাত্রায় বাড়িয়া উঠে।

য়ুরোপে তেমনি মাহাজ্যের মধ্যে জাতিবিচার উঠিয়া গৈছে। বে ব্যক্তি ক্রিকেট্বেলায় শ্রেষ্ঠ, বে অভিনরে শ্রেষ্ঠ, বে দানে শ্রেষ্ঠ, বে অভিনরে শ্রেষ্ঠ, বে দানে শ্রেষ্ঠ, বে সাধুতায় শ্রেষ্ঠ, সকলেই প্রেট্ম্যান্। একই-জাতীয় সন্মানস্বর্গে সকলেরই সদগতি। ইহাতে ক্রমেই যেন ক্ষমতার অর্থ্য মাহাজ্যের অপেক্ষাবেশি দাঁড়াইয়াছে। দলের হাতে বিচারের ভার থাকিলে, এইরূপ ঘটাইঅনিবার্থ্য। বে আচারপরারণ, সে ধর্মপরারণের সমান হইয়া দাঁড়ায়, এমন কি, বেশি হইয়া ওঠে; বে ক্ষমতাশালী, সে মহাত্মাদের সমান, এমন কি, তাহাদের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেব। আমাদের সমাক্রেদের লোকে বেমন আচারকে পুরু করিয়া ধর্মকে ধর্ম করে, তেমনি ব্রোপের সমানে দলের লোকে, ক্ষমতাকে পুরুষ করিয়া মাহাত্মকে ছোট করিয়া কেলে।

বধার্থ ভক্তির উপর পূজার ভার না দিরা লোকারণ্যের উপর পূজারন

ভার দিলে দেবপূজার ব্যাঘাত ঘটে। বারোরারির দেবতার যত ধুম, গৃহদেবতা—ইষ্টদেবতার তত ধুম নহে। কিন্তু বারোরারির দেবতা কি মুখ্যত একটা অবাস্তর উত্তেজনার উপলক্ষ্যমাত্র নহে ? ইহাতে ভক্তির চর্চা না হইরা ভক্তির অব্যাননা হর না কি ?

আমাদের দেশে আধুনিক কালের বারোয়ারির শোকের মধ্যে—
বারোয়ারির স্থতিপালনচেষ্টার মধ্যে, গভীর শৃক্ততা দেখিরা আমরা
পদে-পদে ক্র হই। নিজের দেবতাকে কোন্প্রাণে এমন ক্রান্তিম
সভায় উপস্থিত করিয়া পূজার অভিনয় করা হয়, বুঝিতে পারি না।
সেই অভিনয়ের আয়োজনে যদি মাল্মপ্লা কিছু কম হয়, তবে আমরা
পরস্পারকে লজা দিই—কিন্তু লজার বিষয় গোড়াতেই। যিনি ভক্ত,
তিনি মহতের মাহায়্য কার্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক এবং সকলের
পক্ষেই শুভফলপ্রাদ; কিন্তু মহায়্যাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন
বারোয়ারির কোলাহল তুলিয়া কর্ত্র্যসমাধার চেষ্টা লজ্জাকর এবং
নিক্ষণ।

বিভাসাগর আমাদের সমাজে ভক্তিলাভ করেন নাই, এ কথা কোনমতেই বলা যার না। তাঁহার প্রতি বাঙালিমাত্রেরই ভক্তি অক্রিম। কিন্তু যাঁহার। বর্ষে বর্ষে বিভাসাগরের স্মরণসভা আহ্বান করেন, তাঁহার। বিভাসাগরের স্মৃতিরক্ষার জন্তু সমূচিত চেটা হইতেছে না বলিরা আক্ষেপ করিতে থাকেন। ইহাতে কি এই প্রমাণ হর যে, বিভাসাগরের জীবন আমাদের দেশে নিফ্ল হইয়াছে? ভাহা নহে। ভিনি আপন মহন্ববারা দেশের হৃদরে অমরন্থান অধিকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। নিফ্ল হইয়াছে তাঁহার স্মরণসভা। বিদ্যাণাগরের জীবনের বে উদ্দেশ্য, ভাহা তিনি নিজের ক্ষমভাবলেই,সাধন করিয়াছেন—স্মরণসভার বে উদ্দেশ্য, ভাহা সাধন করিবার ক্ষমভা স্মরণসভার নাই, উপার সে জানেনা।

মঙ্গলভাব স্থভাবতই আমাদের কাছে কত পূজা, বিদ্যাসাগর তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার অদামান্ত ক্ষমতা অনেক ছিল, কিন্তু সেই সকল ক্ষমতান্ত তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করেন নাই। তাঁহার দয়া, তাহার অক্কলিম অপ্রান্ত লোকহিতৈয়াই তাঁহাকে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধনিতার হৃদরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নৃতন ক্যাশনের টানে পড়িয়া আমরা যতই আড়ম্বর করিয়া যত চেষ্টাই করি না কেন, আমাদের অন্তঃক্রণ স্থভাবতই শক্তি-উপাসনায় মাতে না। ক্ষমতা আমাদের আরাধ্য নহে, মঙ্গলই আমাদের আরাধ্য । আমাদের ভক্তি শক্তির অক্রন্তেদী সিংহ্বারে নহে, প্রোর স্থিক্-নিভ্ত দেবমন্দিরেই মন্তক নত করে।

আমরা বলি কীর্ত্তিগভাস জীবতি। যিনি ক্ষমতাপন্ন লোক, তিনি নিজের কীর্ত্তির মধ্যেই নিজে বাঁচিয়া থাকেন। তিনি যদি নিজেকে বাঁচাইতে না পারেন, তবে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা আমরা করিলে তাহা হাক্সকর হয়। ৰঙ্কিমকে কি আমরা স্বহস্তরচিত পাধরের মর্ত্তিবারা অমরওলাভে সহায়তা করিব ? আমাদের চেয়ে তাঁহার ক্ষমতা কি অধিক ছিল না ? তিনি কি নিজের কীর্ত্তিকে স্থায়ী করিয়া যান নাই ? হিমালয়কে স্মরণ রাখিবার জন্ত কি চাঁদা করিয়া তাহার একটা কীর্ত্তিন্ত স্থাপন করার প্রয়োজন আছে ? হিমালয়কে দর্শন করিতে গেলেই তাহার দেখা পাইব—অন্তত্ত তাহাকে স্মরণ করিবার উপায় করিতে যাওয়া মৃত্তা। কুতিবাদের জন্মস্থানে বাঙালি একটা কোন প্রকারের ধুমধাম করে নাই বলিয়া বাঙালি ক্রতিবাদকে অবজ্ঞা করিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া ৰলিব ? যেমন 'গলা পুজি গলাজনে", তেমনি ৰাংলাদেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত কুত্তিবাসের কীর্তিঘারাই কুত্তিবাস কত শতাকী ধরিয়া প্রত্যত্ত পূজিত হইয়া আদিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষ পূজা আর কিসে **চ্ছতে পারে ?** 

श्रद्भार्त रा तन वाँधियात जाव चारक, छाहात छेनरवानिका नाहे. এ কথা বলা মৃঢ়তা। যে সকল কাজ ৰলসাধ্য,—বছলোকের আলো-क्रमात्र चात्रा माध्य तम मक्त कारक नग ना वाँधित करण ना। नग वाँधिया युद्धान युद्धा. विश्राद्धा, वाशिष्ट्या, ब्राह्मे वार्धानाद्धा वर्ष इहेबा छेठि-য়াছে, সন্দেহ নাই। মৌমাছির পক্ষে যেমন চাক-বাঁধা, যুরোপের পক্ষে তেমনি দল-বাঁধা প্রকৃতিদিদ। সেইজন্ত য়ুরোপ দল বাঁধিয়া দয়া করে. ব্যক্তিগত দ্যাকে প্রশ্রম দেয় না; দল বাঁধিয়া পূজা করিতে হাম. ব্যক্তিগত পূজাহিকে মন দেয় না; দল বাঁধিয়া ত্যাগ স্বীকার করে, ব্যক্তিগত ত্যাগে তাহাদের আস্থা নাই। এই উপায়ে মুরোপ এক-প্রকার মহত্ত লাভ করিয়াছে. অন্তপ্রকার মহত্ত পোয়াইয়াছে। একাকী কর্ত্তবাকর্ম নিষ্পন্ন করিবার উৎসাহ তাহার নাই। আমাদের সমাজে প্রত্যেককে প্রত্যহই প্রত্যেক প্রহরেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য বলিয়া জানে। যুরোপে ধর্মপালন করিতে হইলে কমিটতে বা ধর্মসভায় যাইতে হয়। সেখানে সম্প্রদায়গণই সদমুষ্ঠানে রত—সাধারণ লোকের। স্বার্থসাধনে তৎপর। ক্লত্রিম উত্তেজনার দোষ এই যে, তাহার অভাবে মারুষ অসহায় হইয়া পড়ে। দল বাঁধিলে পরম্পর পরম্পরকে ঠেলিয়া খাড়া করিয়া রাথে, কিন্তু দলের বাহিরে, নামিয়া পড়িতে হয়। আমা-দের দেশে প্রত্যেকের প্রত্যহের কর্ত্তব্য ধর্মকর্মারূপে নির্দিষ্ট হওয়াতে স্মাবালবন্ধবনিতাকে যথাসম্ভব নিজের স্বার্থপ্রবৃত্তি ও পশুপ্রকৃতিকে সংযত ক্রিয়া পরের জ্ঞা নিজেকে উৎদর্গ ক্রিতে হয়, ইহাই আমাদের আদর্শ। ইহার জন্ম সভা করিতে বা থবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠা-ইতে হয় না। এইজন্ত সাধারণত সমস্ত হিন্দুসমাজে একটি সান্তিক ভাব বিরাজমান-এখানে ছোট-বড় সকলেই মঙ্গলচর্চ্চান্ত রভ, কারণ शृह्हें जोहारतत मन्ननाइकीत स्नान । এই यে आमारतत वास्तिशंख मनन-ভাব, ইহাকে আমরা শিক্ষার বারা উন্নত, অভিজ্ঞতার বারা বিশ্বত এবং

জ্ঞানের দ্বারা উচ্ছানতর করিতে পারি; কিন্তু ইহাকে নই হইতে দিতে পারি না, ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না,—যুরোপে ইহার প্রান্তাৰ নাই বিলিয়া ইহাকে লজ্জা দিতে এবং ইহাকে লইয়া লজ্জা করিতে পারি না—দলকেই একমাত্র দেবতা জ্ঞান করিয়া ভাহার নিকট ইহাকে ধ্লিলুটিত করিতে পারি না। যেবানে দল-বাধা অভ্যাবশুক, সেধানে যদি দল বাধিতে পারি ত ভাল, যেবানে জনাবশুক, এমন কি, অসমত, সেধানেও দল বাধিবার চেটা করিয়া শেবকালে দলের উপ্র নেশা যেন জভ্যাস না করিয়া বসি। সর্কাপ্রে সর্কোচেচ নিজের ব্যক্তিগতকতা, ভাহা প্রাত্তাহিক, ভাহা চিরন্তন; ভাহার পরে দলীয় কর্ত্বব্য, ভাহা প্রাত্তাহিক, ভাহা চিরন্তন; ভাহার পরে দলীয় কর্ত্বব্য, ভাহা প্রাত্তাহিক, ভাহাতে নিজের ধর্মপ্রবৃত্তির সর্কভোভাবে সম্পূর্ণ চর্চা হয়না। ভাহা ধর্মপাধন অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনের প্রফ অধিক উপযোগী।

কিন্ত কালের এবং ভাবের পরিবর্তন হইতেছে। চারিদিকেই দল্ বাধিরা উঠিতেছে— কিছুই নিভ্ত এবং কেহই গোপন থাকিতেছে না। নিজের কীত্তির মধ্যেই নিজেকে কৃতার্থ করা, নিজের মঙ্গলচেষ্টার মধ্যেই নিজেকে প্রস্কৃত করা, এখন আর টেকে না। শুভকর্ম এখন আর সহজ এবং আত্মবিশ্বত নহে, এখন তাহা সর্বাদাই উত্তেজনার অপেকা রাবে। বে সকল ভাল কাজ ধ্বনিত হইরা উঠে না, আমাদের কাছে ভাহার মূল্য প্রতিদিন কমিয়া আদিতেছে, এইজন্ত ক্রমশ আমাদের গৃহ পরিভাক্ত, আমাদের জনপদ নিঃসহায়, আমাদের জন্মগ্রাম রোগজীণ, আমাদের পল্লীর সরোবরসকল পঞ্চদ্বিত, আমাদের সমন্ত চেষ্টাই কেবল সভাদমিতি এবং সংবাদপ্রভাটের মধ্যে। আভূভাব এখন আতাকে ছাড়িয়া বাহিরে ক্রিভেছে, দয়া এখন দীনকে হাড়িয়া সংবাদদ্যভার শুভের উপর চড়িয়া দাড়াইতেছে এবং লোকহিতৈবিতঃ এখন লোককে ছাড়িরা রাজবারে থেতার খুঁজিরা বেড়াইডেছে।
ন্যাজিট্টের ডাড়া না খাইলে এখন আমাদের প্রামে কুল হর না,
রোগী ঔবধ পার না, দেশের জলকট দুর হর না। এখন ধ্বনি এবং
ধ্যালে এবং করভালির নেশা বখন জ্বমে চড়িরা উঠিরাছে, তখন সেই
থেলোভনের বাবহা রাখিতে হর। ঠিক যেন বাছুরটাকে কশাইখানার
বিক্রের করিয়া কুলানেওয়া ছুধের বাবসার চালাইতে ইইডেছে।

অতএব আমরা বে দল বাঁধিয়া শোক, দল বাঁধিয়া ক্রতজ্ঞতাপ্রকাণের জল্প পরস্পারকে প্রাণপণে উৎসাহিত করিভেছি, এখন তাহার সমর আসিরাছে। কিন্তু পরিবর্জনের সন্ধিকালে ঠিক নিয়মত কিছুই হয় না। সকালে হয় ত শীতের আভাস, বিকালে হয় ত বসল্বের বাতাস দিতে থাকে। দিশি হাঝা কাপড় গায়ে দিলে হঠাৎ সন্ধিলাগে, বিলাতি মোটা কাপড় গায়ে দিলে বর্মান্তকলেবর হইতে হয়। সেইজ্পু আজকাল দিশি ও বিলাতি কোন নিয়মই প্রাপ্রি থাটে না। যথন বিলাতি-প্রথায় কাল করিতে যাই, দেশি সংস্কার অলক্ষ্যে হালরে অস্থ্যে থাকিয়া বাধা দিতে থাকে, আমরা লজ্জার শিকারে অস্থির হইয়া উঠি—দেশিভাবে বখন কাল ফাঁদিয়া বসি, তখন বিলাতের রাজ-অতিথি আসিয়া নিজের বসিবার উপযুক্ত আসন না পাইয়া নাসাক্ষিত করিয়া সমস্ত মাটি করিয়া দেয়। সভাসমিতি নিয়মমত ডাকি, অথচ তাহা সফল হয় না,—চাঁদার থাতা খুলি, অথচ তাহাতে যেটুক্ অবপাত হয়, তাহাতে কেবল আমাদের কলম ফুটিয়া উঠে।

আমাদের সমাজে যেরপ বিধান ছিল, তাহাতে আমাদের প্রত্যেক গৃহত্বকে প্রতিদিন চাঁদা দিতে হইত। তাহার তহবিল আত্মীরসজন, অতিথি-অভাগত, দীনছাখী, সকলের জন্তুই ছিল। এখনো ভামাদের দেশে যে দরিজ, সে নিজের ছোট ভাইকে স্থুলে পড়াইতেছে, ভঙ্গিনীর বিবাহ দিতেছে, পৈতৃক নিতানৈমিভিক ক্রিয়া সাধন করিতেছে, বিধৰা পিদী-মাদীকে সদস্থান পালন করিছেছে। ইহাই দিশিমতে চাঁলা, ইহার উপরে আবার বিলাভিমতে চাঁলা লোকের সস্থ হয় কি করিয়া ? ইংরাজ নিজের বয়য় ছেলেকে পর্যান্ত অতয় করিয়া দের, ভাহার কাছে চাঁলার লাবী করা অসজত নহে। নিজের ভোগেরই জন্ত মাহার ভহবিল, ভাহাকে বাহু উপায়ে আর্থত্যাগ করাইলে ভালই হয় ৮ আমাদের কয়জন লোকের নিজের ভোগের জন্ত কউটুকু উহুত থাকে ? ইহার উপরে বারোমাদে তেরোশত নৃতন-নৃতন অমুষ্ঠানের জন্ত চাঁলা চাহিতে আসিলে বিলাভী সভ্যতার উত্তেজনাসন্তেও গৃহীর পকে বিনম্ন রক্ষা করা কঠিন হয়। আমরা ক্রমাগতই লজ্জিত হইয়া বলিভেছি, এজ-বড় অমুষ্ঠানপত্র বাহির করিলাম, টাকা আসিভেছে না কেন, এজ-বড় তাক পিটাইভেছি, টাকা আসিয়া পড়িভেছে না কেন, এজ-বড় কাজ আরম্ভ করিলাম, অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া বাইতেছে কেন ? বিলাভ হইলে এমন হইত, তেমন হইত, ত্হ করিয়া মুবলধারে টাকাঃ বর্ষিত হইয়া বাইত,—কবে আমরা বিলাভের মত হইব ?

বিলাতের আদর্শ আসিয়া পৌছিয়াছে, বিলাতের অবস্থা এখনো
বছদ্রে। বিলাতী মতের লজা পাইয়াছি, কিন্তু সে লজা নিবারণের
বছমূল্য বিলাতী বস্ত্র এখনো পাই নাই। সকলদিকেই টানাটানি
করিয়া মরিতেছি। এখন সর্বসাধারণে চাঁদা দিয়া বে-সকল কাজের
চেটা করে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে ধনীরা তাহা একাকী করিতেন—
তাহাতেই তাঁহাদের ধনের সার্থকতা ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের
দেশে সাধারণ গৃহত্ব সমাজক্বত্য শেষ করিয়া নিজের স্বাধীন ভোগের
জন্ত উক্ত কিছুই পাইত না, স্বতরাং অতিরিক্ত কোন কাজ না করিতে
পারা তাহার পক্ষে লজ্জার বিষয় ছিল না। বে সকল ধনীর ভাঙারে
উক্ত অর্থ থাকিত, ইটাপ্রকাজের ক্ষম্ত ভাহাদেরই উপর সমাজের
সম্পূর্ব দাবী থাকিত। তাহারা সাধারণের সভাবপুরণ করিবার ক্ষম্ত

বায়সাধ্য মঙ্গলকর্ম্মে প্রবুত্ত না হইলে দকলের কাছে লাঞ্ছিত হইত---ভাহাদের নামোচ্চারণও অঞ্জকর বলিয়া গণ্য হইত। ঐশর্যোর আডম্বরই বিলাতী ধনীর প্রধান শোভা, মঙ্গলের আয়োক্তন ভারতের ধনীর প্রধান শোভা। সমাজস্ব বন্ধুদিগকে বহুমূল্য পাত্রে বহুমূল্য ভোজ দিয়া বিলাতের ধনী তৃথ, আহুত-রবাহুত-অনাহুতদিগকে কলার পাতার অর্দান করিয়া আমাদের ধনীরা তুপ। ঐশর্থাকে মর্কলদানের মধ্যে প্রকাশ করাই ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যা—ইহা নীতিশাস্তের নীতিকথা নহে—আমাদের সমাজে ইহা এতকাল পর্যান্ত প্রত্যুহই वाक इहेबाएइ - दमहेक गृहे माधावन नृहत्युव काएइ आर्मानिनतक हाँना চাহিতে হয় নাই। ধনীরাই আমাদের দেশে ছভিক্ষকালে অল, सना जावकारन सन नान कतियारह, - छाहाताहे रात्नत निकाविधान, শিল্পের উন্নতি, আনন্দকর উৎস্বরকা ও গুণীর উৎসাহ্যাধন করিয়াছে। হিতামুদ্রানে আজ যদি আমরা পূর্কাভ্যাসক্রমে তাহাদের দারস্থ হই, তবে সামান্ত ফল পাইয়া অথবা নিক্ষল হইয়া কেন ফিরিয়া আসি 🕈 वत्रक आभारतत्र भवाविद्यंगन माधात्रन कारक त्यन्न वात्र कित्र शायकन, সম্পদের তুলনা করিয়া দেখিলে ধনীরা তাহা করেন না। তাঁহাদের বারবান্গণ স্বদেশের অভাবকে দেউড়ি পার হইয়া প্রাসাদে চ্কিতে দেয় না—অমক্রমে ঢকিতে দিলেও ফিরিবার সময় তাহার মুথে অধিক উল্লাসের লক্ষণ দেখা যায় না ৷ ইহার কারণ, আমাদের ধনীদের ঘরে বিলাতের বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, অথচ বিলাতের ঐখগ্য নাই। নিজেদের ভোগের জন্ম তাহাদের অর্থ উদ্বত্ত থাকে বটে, কিন্তু সেই ভোগের আদর্শ বিশাতের। বিশাতের ভোগীরা ভারবিষীন স্বাধীন ঐশর্যাশালী, নিজের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ কর্তা। সমাজবিধানে আমরা ভাহা নহি। অৰচ ভোগের আদর্শ সেই বিশাভি ভোগীর অন্তর্ম হওয়াতে থাটে-পালতে, বদনে ভূষণে, গৃহসজ্জায়, গাড়িতে জুড়িতে

আমাদের ধনীদিগকে আর বদাস্থতার অবসর দের না—তাহাদের বদাস্থতা বিলাতী ভূতাওয়ালা, টুপিওরালা, বাড়লগ্ঠনওয়ালা, চৌকিটেবিলওরালার স্বর্হৎ পকেটের মধ্যে নিজেকে উজাড় করিয়া দের, শীণ কল্পালার দেশ রিজহুতে স্নানমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। দেশী গৃহদের বিপুল কর্ত্তব্য এবং বিলাতি ভোগীর বিপুল ভোগ, এই ছুই ভার একলা কর্মজনে বহন করিতে পারে ?

কিন্তু আমাধের পরাধীন দহিত দেশ কি বিলাতের সক্ষে বরাবর এমনি করিরা টকর দিয়া চলিবে ? পরের হংসাধ্য আদর্শে সম্রাপ্ত ছইরা উঠিবার কঠিন চেষ্টার কি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবে ? নিজেদের চিরকালের সহজপথে অবতীর্ণ হইরা কি নিজেকে লজ্জা হইতে রক্ষা করিবে না ?

বিজ্ঞসম্প্রদার বলেন, যাহা ঘটতেছে তাহা অনিবার্যা, এখন এই নুজন আদর্শেই নিজেকে গড়িতে হইবে। এখন প্রতিযোগিতার যুদ্ধক্ষেত্রে নামিতে হইবে, শক্তির প্রতি শক্তি অস্ত্র হানিতে হইবে।

এ কথা কোনমতেই মানিতে পারি না। আমাদের ভারতবর্ষের বে মঙ্গল-আদর্শ ছিল, তাহা মৃত আদর্শ নহে, তাহা সকল সভ্যতার পক্ষেই চিরন্তন আদর্শ এবং আমাদের অন্তরে-বাহিরে কোথাও ভঙ্গ, কোথাও সম্পূর্ণ আকারে তাহা বিরাজ করিতেছে। সেই আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে থাকিয়া য়ুরোপের আর্থ-প্রধান, শক্তিপ্রধান, আত্তরাপ্রধান আদর্শের সহিত প্রতিদিন বুদ্ধ করিতেছে। সে বিদিনা থাকিত, তবে আমরা অনেক পুর্বেই ফিরিজি হইয়া বাইতাম। ক্ষণে ক্ষণে আমাদের সেই ভীয়-পিতামহতুলা প্রাচীন সেনাপতির পরাজ্বরে এখনো আমাদের হলর বিদীর্গ হইয়া বাইতেছে। যতক্ষণ আমাদের সেই বেদনাবোধ আছে, ততক্ষণ আমাদের আশা আছে। মানব-প্রকৃতিতে আর্থ এবং অংশ ছাই বে মঙ্গলের অপেকা বুহত্তরু সত্য এবং

ক্রবন্তর আশ্ররত্বল, এ নাত্তিকতাকে বেন আমরা প্রশ্রর না দিই। আত্মত্যাগ বদি আর্থের উপর জয়ী না হইত. তবে আমরা চিরদিন ৰৰ্ব্বর থাকিয়া যাইতাম। এখনও বছলপরিমাণে বৰ্ব্বরতা পশ্চিমদেশে সভাতার নামাবলী পরিষা বিচরণ করিতেছে বলিয়াই তাহাকে সভাতার অপরিহার্যা অঙ্গস্তরূপে বরণ করিতে হইবে, আমাদের ধর্মবৃদ্ধির এমন ভীক্তা ধেন না ঘটে। য়ুরোপ আজকাল সভাষ্ণকে উদ্ধতভাবে পরিহাস করিতেছে ৰলিয়া আমরা যেন সভারগের আশা কোনকালে পরিত্যাগ না করি। আমরা বে পথে চলিরাছি, দে পথের পাথের আমাদের নাই-অপমানিত হইরা আমাদিগকে ফিরিতেই হইবে। দর্থান্ত করিয়া এ পর্যান্ত কোন रमभटे बाहुँ नौटिट वर्ष द्य नाहे, अधीरन शाकिया कान रमन वानित्का স্বাধীন দেশকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই-এবং ভোগ-বিলাসিতা ও ঐশর্যোর আডফরে বাণিকাজীবিদেশের সহিত কোন ভূমিজীবিদেশ সমককতা রাখিতে পারে নাই। যেখানে প্রকৃতিগত এবং অবস্থাগত বৈষম্য, দেখানে প্রতিযোগিতা অপঘাতমুত্যর কাংণ। স্মামাদিগকে দায়ে পড়িয়া, বিপদে পড়িয়া, একদিন ফিরিভেই হইবে— তথন কি লজ্জার সহিত নতশিরে ফিরিব প ভারতংর্যের পর্ণকৃটীরের মধ্যে তথন কি কেবল দারিদ্রা ও অবনতি দেখিব ? ভারতবর্ষ যে অলক্ষ্য এখার্যাবলে দরিদ্রকে শিব, শিবকে দরিদ্র করিয়া তুলিয়াছিল, ভাহা কি আধুনিক ভারতসন্তানের চাকচিক্য-অন্ধ চক্ষে একেবারেই পড়িবে না ? কখনই না। ইহা নিশ্চর সভা ধে, আমাদের নুতন শিক্ষাই ভারতের প্রাচীন মাহাত্মাকে আমাদের চক্ষে নৃতন করিয়া-नकीव कतिया रमधारेरव. आमारमत कर्णक विरक्षरमत भरते है हित्रसम আত্মীয়তাকে নবীনতর নিৰিভ্তার সহিত সমস্ত হুদর দিয়া সম্পূর্ণভাবে, এছণ করিতে পারিব। চিরুসহিক ভারতবর্ষ বাহিরের রাজহাট হইতে

ভাষার সস্তানদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে; গৃহে আমাদিগকে ফিরিভেই হইবে, বাহিরে আমাদিগকে কেহ আশ্রম দিকে না এবং ভিক্ষার অল্লে চিরকাল আমাদের পেট ভরিবে না।

## অত্যুক্তি।

পৃথিবীর পূর্বকোণের লোকেরা, অর্থাৎ আমরা, অভ্যক্তি অত্যক্ত ব্যবহার করিয়া থাকি; আমাদের পশ্চিমের গুরুমশায়দের কাছ হইতে এ.লইয়া আমরা প্রায় বকুনি ধাই! বাঁহারা সাত-সমুদ্র পার হইয়া আমাদের ভালর জন্ত উপদেশ দিতে আসেন, তাঁহাদের কথা আমাদের নতশিরে শোনা উচিত। কারণ, তাঁহারা যে কেবল কথা বলিতে আননে তাহা নহে—কি করিয়া কথা শোনাইতে হয়, তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। আমাদের কানের উপর তাঁহাদের দথল সম্পূর্ণ।

আচারে-উক্তিতে আতিশয় ভাল নহে, বাক্যে ব্যবহারে সংযম আবশুক, এ কথা আমাদের শাস্ত্রেও বলে। তাহার ফল যে ফলে নাই, তাহা বলিতে পারি না। ইংরেজের পক্ষে আমাদের দেশশাসন সহজ্ব হুইত না, যদি আমরা গুরুর উপদেশ না মানিতাম। ঘরে বাহিরে, এতদিনের শাসনের পরেও, যদি আমাদের উক্তিতে কিছু পরিমাণাধিক্য থাকে, তবে ইহা নিশ্চর, সেই অত্যুক্তি অপরাধের নহে, তাহা আমাদের একটা বিলাসমাত্র।

আসল কথা, সকল জাতির মধ্যেই অভ্যক্তিও আতিশয় আছে। নিজেরটাকেই অভ্যক্ত স্বাভাবিক ও পরেরটাকেই অভ্যন্ত অসকত বোধ

দিয়িদরবারের উদেবাগকালে লিখিত।

হয়। যে প্রসঙ্গে আমানের কথা আপনি বাড়িয়া চলে, সে প্রসঙ্গে ইংরেজ চুপ—যে প্রসঙ্গে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি বকিয়া থাকে, সে প্রসঙ্গে আমানের মুখে কথা বহির হয় না। আমরা মনে করি—ইংরেজ বড় বাড়াবাড়ি করে, ইংরেজ মনে করে—প্রাচ্যলাকের পরিমাণবোধ নাই।

আমাদের দেশে গৃহত অতিথিকে সংখাধন করিয়া বলে—"সমস্ত আপনারি—আপনারি ঘর, আপনারি বাড়ী।" ইহা অত্যক্তি। ইংরেজ তাহার নিজের রালাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রাঁধুনিকে জিজাসা করে—"ঘরে ঢুকিতে পারি কি ?" এ একরকমের অত্যক্তি।

স্ত্রী স্থনের বাটি সরাইরা দিলে ইংরেজ স্থামী বলে— "আমার ধন্তবাদ জ্ঞানিবে!" ইহা অত্যক্তি। নিমন্ত্রণকারীর ঘরে চর্ক্যটোষ্য থাইরা এবং বাঁধিয়া এদেশীর নিমন্ত্রিত বলে— "বড় পরিতোষ লাভ করিলাম"— অর্থাৎ আমার পরিতোবেই তোমার পারিতোষিক। নিমন্ত্রণকারী বলে— "আমার কৃতার্থ হইলাম"— ইহাকে অত্যক্তি বলিতে পার।

আমাদের দেশে স্ত্রী সামীকে পত্তে "খ্রীচরণের" পাঠ লিখিয়া থাকে, ইংরেজের কাছে ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ যাহাকে তাহাকে পত্তে প্রিয়সংঘাধন করে—অভ্যন্ত না হইয়া গেলে ইহা আমাদের কাছে অত্যুক্তি বলিয়া ঠেকিত।

নিশ্চরই আরো এমন সহস্র দৃষ্টাস্ত আছে। কিন্তু এগুলি বাঁধা অত্যুক্তি—ইংারা পৈতৃক। দৈনিক ব্যবহারে আমরা নব নব অত্যুক্তি রচনা করিয়া থাকি—ইংাই প্রাচ্যজাতির প্রতি ভর্গনার কারণ।

তালি একহাতে বাদ্ধে না। তেমনি কথা ছজনে মিলিয়া হয়— শ্রোতা ও বক্তা বেধানে পরস্পরের ভাষা বোঝে, সেধানে অত্যক্তি উভরের যোগে আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। সাহেব বধন চিঠির শেবে আমাকে লেখেন Yours truly—সন্তাই তোমারি, তথন তাঁহার এই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সন্তাপাঠটুকুকে তর্জনা করিয়া আমি এই বুঝি, তিনি সত্যই আমারি নছেন। বিশেষত বড়সাছেৰ বর্ধন নিজেকে আমার বাধ্যতম ভূতা বলিরা বর্ণনা করেন, তথন জনারাসে সে কথাটার বোল-আনা বাদ দিয়া তাহার উপরে আরো বোল-আনা কাটিয়া লইতে পারি। এগুলি বাধাদস্তরের অত্যক্তি, কিন্তু প্রচলিত ভাষাপ্ররোগের অত্যক্তি ইংরেজীতে ঝুড়িঝুড়ি আছে। Immensely, immeasurably, extremely, awfully, infinitely, absolutely, ever so much for the life of me, for the world, unbounded, endless প্রভৃতি শক্ষপ্ররোগগুলি বদি সর্ক্তি বথার্থভাবে লওয়া বাদ, তবে প্রাচ্য মত্যুক্তিগুলি ইংজন্ম আর মাণা তুলিতে পারে আ।

বাহুবিষয়ে আমাদের কতকটা ঢিলামি আছে, এ কথা গীকার করিতেই হইবে। বাহিরের জিনিষকে আমরা ঠিক্ঠাক্মত দেখি না, ঠিক্ঠাক্মত গ্রহণ করি না। যখন-তথন বাহিরের নয়কে আমরা ছর এবং ছরকে আমরা নয় করিয়া থাকি। ইচ্ছা করিয়া না করিলেও এয়লে অজ্ঞানকত পাপের ডবল দোষ—একে পাপ, তাহাতে অজ্ঞান। ইন্দ্রিকে এমন অলস এবং বৃদ্ধিকে এমন অলাবধান করিয়া য়াখিলে, পৃথিবীতে আমাদের ছটি প্রধান নির্ভয়কে একেবারে মাটি করা হয়। রভাত্তকে নিতান্ত ফাঁকি দিয়া সিদ্ধান্তকে বাহারা কর্নার সাহারে সড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকেই কাঁকি দেয়। বেবে বিষয়ে আমাদের কাঁকি আছে, সেই-সেই বিষয়েই আমরা ঠিকয়া বসিয়া আছি। একচক্ হরিণ বে দিকে তাহার কাণা চোথ ফিরাইয়া আরামে খাস থাইতেছিল, সেই দিক্ হইতেই ব্যাধের তীর তাহার বুকে বালিয়াছে। আমাদের কাণা চোথটা ছিল, ইহলোকের দিকে—সেই ভরফ হইতে আমাদের শিক্ষা বথেষ্ট হইয়াছে। সেই দিকের বা থাইয়া আমরা মরিলাম। কিন্তু সভাব ন। বায় ম'লে।

নিজের দোষ কবুল করিলাম, এবার পরের প্রতি দোষারোপ করিবার অবদর পাওয়া বাইবে। অনেকে এরপ চেষ্টাকে নিলা করেন, আমরাও করি। কিন্তু যে লোক বিচার করে, অক্তে তাহাকে বিচার করিবার অধিকারী। সে অধিকারটা ছাড়িতে পারিব না। তাহাতে পরের কোন উপকার হইবে বলিয়া আশা করি না—কিন্তু অপমানের দিনে যেথান হইতে যতটুকু আয়প্রসাদ পাওয়া যায়, তাহা ছাড়িয়া দিতে পারিব না।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের অত্যক্তি অলসবাদর বাহ্যবিকাশ।
তা ছাড়া মাঝে মাঝে স্থলীর্ঘকাল পরাধীনতাবশত চিত্তবিকারেরও হাত
দেখিতে পাই। ধেমন আমাদিগকে ধ্বন-ত্বন, সময়ে অসময়ে,
উপলক্ষ্য থাক্ বা না থাক্, চীৎকার করিয়া বলিতে হয়—আমরা রাজভক্ত। অথচ ভক্তি করিব কাহাকে, তাহার ঠিকানা নাই। আইনের
বইকে, না, কমিশনর সাহেবের চাপরাশকে, না, পুলিসের দারোগাকে দু
গবর্মেণ্ট আছে, কিন্তু মানুষ কই দু স্থলয়ের স্থল পাভাইব কাহার
সঙ্গে দু আপিদ্কে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে পারি না। মাঝে
মাঝে অপ্রতাক্ষ রাজার মৃত্যু বা অভিষেক উপলক্ষ্যে থখন বিবিধ চাঁদার
আকারে রাজভক্তি দোধন করিয়া লইবার আয়োজন হয়, তথন,
ভাতচিত্তে, গুক্তকি ঢাকিবার জপ্ত অতিদান ও অত্যক্তির বায়া রাজ্বশাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। যাহা স্থাভাবিক নকে,
ভাহাকে প্রমাণ করিতে ইইলে লোকে অধিক চীৎকার করিতে থাকে—
এ কথা ভূলিয়া যায় বে, মৃহ্যুরে যে বেহুরা ধরা পড়ে না, চীৎকারে
ভাহাচার গুণ হইয়া উঠে।

কিন্ত এই শ্রেণীর অত্যাক্তর কল্প আমরা একা দারী নই। ইহাতে পরাধান জাতির ভীক্ষা ও হীনতা প্রকাশ পার বটে, কিন্তু এই অবস্থান টার আনাদের কর্তৃসুক্রদের মহন্ত সভ্যাক্রগের প্রমাণ দের না ১

জ্বলাশরের জল সমতল নহে, এ কথা যথন কেছ অল্লানমুখে বলে, তথন বুঝিতে হইবে, সে কথাটা অবিখাস্ত হইলেও তাহার মনিব তাহাই ভানিতে চাহে। আজকালকার সাত্রাজ্ঞামনমন্ততার দিনে ইংরেজ নানা প্রকারে ভানিতে চার আমরা রাজভক্ত,—আমরা তাহার চরণতলে স্বেছ্নার বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে।

এদিকে আমাদের প্রতি দিকি পর্সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই; এত-বড দেশটা সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র : একটা হিংল্র পশু খারের কাছে আসিলে ছারে অর্গল লাগানো ছাডা আর কোন উপায় আমাদের হাতে নাই—অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বলপ্রমাণ উপলক্ষ্যে আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি। মুসলমান স্মাটের সময় দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই:--মুদলমান সমাট যথন সভাতলে সামস্তরাজগণকে পার্খে লইয়া ব্দিতেন, তথন তাহা শুৱগর্ভ প্রহদন্মাত্র ছিল না। যথার্থই রাজারা সমাটের সহায় ছিলেন, রক্ষা ছিলেন, সম্মানভান্তন ছিলেন। আছ বাজাদের সন্মান মৌথিক, অথচ তাহাদিগকে পশ্চাতে টানিরা লট্মা দেশে-বিদেশে রাজভক্তির অভিনয় ও আড্মর তথনকার চেয়ে চারগুণ। হতভাগা রাজাগুলির এইটকুমাত্র কাজ। যথন ইংলণ্ডের সামাজালকা সাজ পরিতে বদেন, তথন কলনিগুলির সামাতা শাসন-কর্ত্তারা মাধার মুকুটে ঝলমল করেন; আর ভারতবর্ষের প্রাচীনবংশীয় রাজগণ তাঁহার চরণমুপুরে কিছিণীর মত আবদ্ধ ইইয়া কেবল অস্কার দিবার কাজ করেন-এবারকার বিলাতী দরবারে তাহা বিশ্বজগতের কাচে জারি হইরাছে। হার জন্মর যোধপুর-কোলাপুর, ইংরেজ-সাত্রাজ্যের মধ্যে তোমাদের কোথায় স্থান, তাহা কি এমন করিয়া ন্দ্রে-বিদেশে খোষণা করিয়া আদিবার অস্তুই এত লক্ষ-লক টাকা

বিলাতের জলে জলাঞ্জলি দিয়া আদিলে । ইংরেজের সাম্রাজ্যান্তর্গার মন্দিরে, যেথানে কানাডা, নির্জিল্যান্ত, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ক্ষীত উদর ও পরিপুষ্ট দেহ লইয়া দিব্য হাঁক্ডাক্ সহকারে পাঞ্জাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে, সেথানে রুশজীর্ণতম্ব ভারতবর্ষের কোথাও প্রবেশাধিকার নাই—ঠাকুরের ভোগও তাহার কপালে অরই জোটে—কিন্তু যে দিন বিশ্বজ্ঞগতের রাজ্পথে তাহার অল্রভেদা রথ বাহির হয়, সেই একটা দিন রথের দড়া ধরিয়া টানিবার ক্ষম্ম ভারতবর্ষের ডাক পড়ে। সেদিন কত বাহবা, কত করতালি, কত সোহার্দ্যা—সেদিন কার্জনের নিষেধশৃত্র্যান্তর্কর্মীয় রাজাদের মনিশিক্য লগুনের রাজপথে ঝল্মল্ করিতে থাকে এবং লগুনের ইাসপতালগুলির পরে রাজভক্ত রাজাদের মুফ্লধারে বদান্তবার্ত্তির বার্ত্তা ভারতবর্ষ্ধ নতশিরে নীরবে প্রবণ করে। এই ব্যাপারের সমস্তটা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি। ইহা মেকি অত্যুক্তি—থাঁটি নহে।

প্রাচ্যদিগের অত্যক্তি ও আতিশহা অনেক সময়েই তাহাদের বভাবের ঔদার্থ্য হইতেই ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্য অত্যক্তি সাজানো জিনিষ, তাহা জাল বলিলেই হয়। দিল্দরাজ মোগলসম্রাট্দের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিল্ নাই, সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে। সংবৎসর ধরিয়া রাজারা পোলিটিকাল্ এজেন্টের রাহ্মগ্রাসে কবলিত; সামাজ্যচালনায় তাহাদের হান নাই, কাজ নাই, তাহাদের স্বাধীনতা নাই—হঠাৎ একদিন ইংরেজসমাটের নামেব, পরিত্যক্তমহিমা দিল্লিতে সেলাম কুড়াইবার জন্ত রাজাদিগকে তলব দিলেন, নিজের ভূলৃন্তিত পোষাকের প্রাপ্ত বাজপুত রাজকুমারদের হারা বহন করাইয়া লইলেন, আহান্ত উপস্তাবের মত একদিন একটা সমারোহের আগ্রেয় উচ্ছাস উদ্দীরিত হইয়া উঠিল,—ভাহার পর সমন্ত শৃত্ত, সমন্ত নিপ্তভ।

এখনকার ভারতসাম্রাক্ষ্য আপিসে এবং আইনে চলে ভাষার রংচং নাই, গীতবাস্ত নাই, তাছাতে প্রত্যক্ষ মাছ্য নাই। ইংরেজের ধেলাধুলা, নাচগান, আমোদপ্রমোদ, সমস্ত নিজেদের মধ্যে বদ্ধ — সেআনন্দ-উৎসবের উদ্ভ খুদকুঁড়াও ভারতরর্থের জনসাধারণের ক্ষম্থ প্রমোদশালার বাহিরে আসিয়া পড়ে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ আপিসের বাঁধা কাম্ব এবং হিদাবের থাতা সহির সম্বন্ধ। প্রাচ্চ সম্রাটের ও নবাবের সক্ষে আমাদের অয়বস্ত্র, শিরশোভা, আনন্দ-উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল। তাঁছাদের প্রাসাদে প্রমোদের দীপ জ্বলিলে তাহার আলোক চারিদিকে প্রজ্ঞাদের ঘরে ছড়াইয়া পড়িত—
তাঁহাদের ভোরণহারে যে নহবৎ বসিত, তাহার আনন্দধ্বনি দীনের ক্রীরের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

ইংরেজ সিভিলিয়ান্গণ পরস্পারের আমন্ত্রণে-নিমন্ত্রণে-সামাজিকতায় যোগদান করিতে বাধা, যে ব্যক্তি স্বভাবদোষে এই সকল বিনাদন-ব্যাপারে অপটু, তাহার উন্নতির অনেক ব্যাপাত ঘটে। এই সমস্তই নিজেদের জস্তা। যেথানে পাঁচটা ইংরেজ আছে, সেথানে আমোদ-আফ্লাদের অভাব নাই—কিন্তু সে আমোদে চারিদিক্ আমোদিত হইনা উঠেনা। আমরা কেবল দেখিতে পাই—কুলিগুলা বাহিরে নিসন্ত্রা সন্ত্রস্তিত্তে পাথার দভি টানিতেছে, সহিদ্ ভগ্কাটের বোড়ার লাগাম ধরিয়া চামর দিয়া মশামাছি ভাড়াইতেছে, মৃগয়ার সময় বাজে লোকেরা জন্দলের শিকার ভাড়া করিতেছে এবং বল্কের ছটোএকটা গুলি পগুলক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নেটভের মর্ম্বভেদ ক্রিভেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ্যের বিপুল শাসনকার্যা একেবারে আনক্ষরীন, সৌক্রাছান—ভাহার সমস্ত পথই আগিস্-আদালততের দিকে—অনসমাজের হনবের দিকে নছে। হঠাৎ ইহার মধ্যে একটা থাপ্ছাড়া দ্রবার কেন গুলমন্ত শাসনপ্রণালার সঙ্গে ভাহার কোন্তনে যোগ ক্

গাছেণতার কুল ধরে, আপিসের কড়িবরগায় ত মাধবী-মঞ্জরী কোটে না ! এ বেন মরুভূমির মধ্যে মরাচিকার মত । এ ছায়। তাপনিবারণের অক্স নহে, এ জল তৃষ্ণা দূর করিবে না ।

পূর্বেক্সর দরবারে সমাটের। যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন, তাহা নহে; সে সকল দরবার কাহারে। কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্ত ছিল না,—তাহা স্বাভাবিক;—সে সকল উৎসব বাদশাহনবাবদের উপার্য্যের উত্বেলিত-প্রবাহস্বরূপ ছিল;—সেই প্রবাহ বদান্ততা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থন। পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূরদ্বান্তরে বিকীণ হইয়। যাইত। অসামা দরবার উপলক্ষ্যে কোন্ পীড়েত আখন্ত হইয়াছে, কোন্ দরিত্র অথবার দেখিতেছে। সেদিন যদি কোনো ছরাশান্তর ছর্ভারা দরধান্ত হাতে সমাট্প্রতিনিধির কাছে অপ্রসর হইতে চায়, তবে কি প্রিশের প্রহার প্রক্রেকীয়া তাহাকে কাদিয়। ফিরিতে হইবে না।

তাই বালতেছিলাম আগামা দিলির দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে হিদাবকিতাব এবং দোকানদারিটুক্ আছে—ওদিকে প্রাচ্যস্থাটের নকণটুক্ না করিলে নয়। আমরা দেশব্যাপী অনশনের দিনে এই নিতাস্ত ত্যা দরবারের আড়ম্বর দেখিরা ভীত হইরছিলাম বলিরা কর্তৃপক্ষ আম্বাস দিরা বলিরাছেন—খরচ পুর বেশি হইবে না, যাহাও হইবে, তাহার অর্জেক আদার করিরা লইজে পারিব। কিন্তু সেদিন উৎসব করা চলে না, বেদিন ধরচপত্র সাম্লাইরা চলিতে হয়। তহবিলের টানাটানি লইরা উৎসব করিছে হইলে, নিজের পরচ বাচাইবার দিকে দৃষ্টি রাধিরা অভ্যের ধরচের প্রতি উদাসীন হইতে হয়। তাই আগামী দরবারে সম্রাটের নায়েব অর পরচে কাজ চালাইবেন বটে, কিন্তু আড়ম্বরটাকে ক্ষাত্র করিছা ভূলিবার কর রাজানিপ্রক পরচ করাইবেন। প্রত্যুক রাজাকে অন্তর ক'টা হাতা, ক'টা

বোড়া, ক'লন লোক আনিতে হইবে, শুনিতেছি ভাহার অমুশাসন আবি হইরাছ। সেই সকল রালাদেরই হাতিবোড়া-লোকলম্বরে ব্যাসম্ভব অর খরচে চতুর সমাট্প্রতিনিধি যথাসম্ভব বৃহৎবাপোর কাঁদিরা তুলিবেন। ইহাতে চাতুর্য ও প্রতাপের পরিচয় পাওয়া বায়, কিন্তু বদায়তা ও প্রদায়—প্রাচ্য সম্প্রদারের মতে বাহা রাজকীয় উৎসবের প্রাণ বলিলেই হয় ভাহা ইহায় মধ্যে থাকে না। একচকু টাকার থলিটির দিকে এবং অক্ত চকু সাবেক বাদ্শাহের অমুকরণকার্য্যে নিমুক্ত রাখিয়া এ সকল কাজ চলে না। এ সব কাজ যে হভাবত পারে, দেই পারে এবং ভাহাকেই শোভা পায়।

ইতিমধ্যে আমাদের দেশের একটি কুদ্ররাজা সমাটের অভিষেক উপলক্ষে তাঁহার প্রজাদিগকে বছসহত্র টাকা খাজ্না মাপ দিয়াছেন। चामाराद्र भरन इहेन, ভाরতবর্ষে রাজকীয় উৎপব कि ভাবে চালাইতে হয়, ভারতবর্ষীয় এই রাজাটি তাহা ইংরেজ কর্ত্রপক্ষদিগকে 🏲 ক্ষা দিলেন। কিছ হাহারা নকল করে, তাহারা আসল শিক্ষাটকু গ্রহণ করে না. ভাহারা বাহ্য আড়ম্বরটাকেই ধরিতে পারে। তপ্তবালুকা স্থায়ের মন্ত তাপ দেয়, কন্ত আলোক দেয় না। সেইজন্ত তথবালুকার তাপকে আমাদের দেশে অসহ আতিশ্যের উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করে। আগামী দিল্লিদরবারও দেইরূপ প্রতাপ বিকিরণ করিবে, কিন্তু আশা ও আনন্দ দিবে না। ওদ্ধমাত্র দম্ভ-প্রকাশ সমাটকেও শোভা পার ना-खेनार्यात बात्रा-मन्नानाकिरनात बात्रा इःगर नखरक चाळ्त कतित्रा রাধাই যথার্থ রাজোচিত। আগামী দরবারে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রাজরাজন্ত লইয়া বর্ত্তমান বাদৃশাহের নায়েবের কাছে নভিত্তীকার ক্রিতে যাইবে, কিন্তু বাদশাহ ভাহাকে কি সন্মান, কি সভাদ, কোন অधिकात थान कतिरवन ? किছ्टे नरह। हेहारा रा क्वान ভারতবর্ধের অবনভিত্নীকার ভাষা নহে, এইরূপ শুগুপর্ত আক্সিক

দরবারের বিপুল কার্পণ্যে ইংরেজের রাজমহিমা প্রাচ্যজাতির নিকট ধর্ম না হইয়া থাকিতে পারে না।

বে সকল কাক ইংরেজা দস্তরমতে সম্পন্ন হয়, তাহা আমাছের প্রথার সঙ্গে না মিলিলেও সে সম্বন্ধে আমরা চুণ করিয়া থাকিতে বাধ্য। বেমন, আমাদের দেশে বরাবর রাজার আগমনে বা রাজকীয় শুভকর্মাদিতে যে সকল উংসব স্থামোদ হইত, তাহার বায় রাজাই বহন করিতেন, প্রজারা জন্মতিথি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপলক্ষ্যে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিত। এখন ঠিক তাহার উল্টা হইয়াছে। রাজা জন্মিলে-মরিলে নডিলে-চডিলে প্রজার কাছে রাজার তরফ হইতে চাঁদার থাতা বাহির হয়, রাজা-রাম্ববাহাত্বর প্রভৃতি থেতাবের রাজকীয় নিলামের দোকান জমিয়া উঠে। আকবর-শাজাহান প্রভৃতি বাদ্শারা নিজেদের কীর্ত্তি নিজেরা রাধিয়া গেছেন,—এখনকার িদিনে রাজকর্মচারীরা নানা ছলে নানা কৌশলে প্রজাদের কাছ : ইইতে বড বড কীর্ত্তিস্ত আদায় করিয়া লন। এই যে সমাটের প্রতিনিষি স্থাবংশীর ক্ষত্রির রাজাদিগকে সেলাম দিবার জ্বন্ত ডাকিরাছেন, ইনি নিজের দানের ঘারার কোথায় দীঘি খনন করাইরাছেন. কোথায় পাস্থশালা নির্মাণ করিয়াছেন, কোথায় দেশের বিভাশিক্ষা ও শিল্পচার্চাকে স্থাশ্রম দান করিয়াছেন ? সেকালে বাদশারা, নবাবরা, রাজকর্মীচারি-গণও এই সকল মললকার্য্যের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখিতেন। এখন রাজকর্মচারীর অভাব নাই—তাঁহাদের বেতনও যথেষ্ট মোটা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত-কিন্তু দানে ও সংকর্ম্<u>ণে</u> এদেশে তাঁহাদের অন্তিত্বের কোন চিহু তাঁহারা রাথিয়া যান না। বিলাজী দোকান হইতে তাঁহারা জিনিষপত্র কেনেন, বিলাডী সঙ্গীদের সঙ্গে चारमान-चाइलान करतन, এবং विनाएडत काल विश्व चित्रकान भग्रं और दिन दिन मार्चा कि विशेषा किन ।

ভারতবর্বে লেডি:ডফারিণের নামে যে যকল হাঁসপাভাল খোলা रुहेन, छारात हाका रेक्हाय-व्यानकाय छात्र वर्षत 📾 গাইয়াছে। এ প্রথা খব ভাল হইতে পারে, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের क्षथा नहर-सुख्दाः वरे क्षकाद्मत्र पूर्वकार्यः जामात्मत्र क्षम् मार्ग करतः ুনা। না করুক, তথাপি বিলাতের রাজা বিলাতের প্রথামতই চলিবেন, हेशाए विश्वाद कथा कि ह नारे। किन्न कथाना पिण कथाना विशिष्ठ इहेरन कारनाठीहे मानान्त्रहे हम्र ना। विरम्दिक चाज्यस्त्रत्र दिनाम् मिलि मञ्जत এवः अत्र अविभावत दिनावि मञ्जत हरेला आमारमञ् কাছে ভারি অসমত ঠেকে। আমাদের বিদেশী কর্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন, যে প্রাচাহান্য আড়ম্বরেই ভোলে, এইজগুই তিশকোট অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লির দরবার নামক একটা সুবিপুল অভ্যক্তি বছ চিম্বায়-চেষ্টায় ও হিদাবের বহুতর কশাকশি দার৷ থাড়া করিয়া তলিতেতেন-জানেন না যে, প্রাচ্যহার দানে, দ্বাদাক্ষিণ্যে, व्यवादिक मक्रम-व्यक्षेतिहे (छात्म। व्यामात्मत्र (य छेप्मव-ममाद्राह. তাহা আহত জনাহত রবাহতের আনন্দ-সমাগম; তাহাতে 'এহি এছি দেহি দেহি পীয়তা: ভুজাতা: রবের কোথাও বিরাম ও বাধা নাই। ভাহা প্রাচ্য আভিশয়ের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু ভাষা খাটি, ভাহা স্বাভাবিক:-মার পুলিদের হারা সীমানাবন্ধ, সঞ্চীনের হারা কণ্টকিত. সংশ্রের হারা সম্ভত্ত, সতর্ক ক্রপণতার হারা সঙ্কীর্ণ, দ্যাহীন দানহীন বে দ্বৰার—বাহা কেবলমাত্র দম্ভপ্রচার, ভাষা পাশ্চাত্য অত্যক্ত—তাহাতে व्यामारमञ क्म श्रीष्ठ ७ मास्टि व्य-व्यामारमञ क्यमा व्यावश्रे ना হইরা প্রতিহত হইতে থাকে। তাহা ওদার্য হইতে ;উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচ্য্য হইতে উর্বেশিত হয় নাই।

এই গেল নকল-করা অত্যক্তি কিও নকল, বাস্ত্ আড়খরে মূলকে ছাড়াইবার চেটা করে, এ কথা সকলেই জানে। স্বতরাং সাহেব বাদি সাহেবী ছাড়িয়া নৰাবী ধরে, ভবে ভাহাতে বে আন্তিশব্য প্রকাশ হইরা পড়ে, তাহা কভকটা কৃত্রিম, অভএব তাহার বারা আভিগত অভ্যুক্তির প্রকৃতি ঠিক ধরা বার না। ঠিক খাঁট বিলাভি অভ্যুক্তির একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। পবর্মেণ্ট সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের চোধের সাম্নে পাথরের গুঁল্ভ দিয়া স্থারিভাবে থাড়া করিয়া ভূলিয়াছেন, তাই সেটা হুটাং মনে পড়িল। ভাহা অন্ধকুপহত্যার অভ্যুক্তি।

পূর্বেই বলিরাছি, প্রাচ্য অত্যক্তি মানসিক চিলামি। আমরা কিছু প্রাচ্গাপ্রির, জাঁটাআঁটি আমাদের সহে না। দেখ না আমাদের কাপড়গুলা চিলাচালা, আবশুকের চেরে অনেক বেশি—ইংরেজের বেশভ্বা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই—এমন কি, আমাদের মতে তাহা আঁটিতে আঁটিতে ও কাটিতে কাটিতে শালীনভার সীমা ছাড়াইয়া সেছে। আমরা, ছুর প্রচুরদ্ধপে নগ্ন, নর প্রচুরদ্ধপে আবৃত। আমাদের কথাবার্তাও সেই ধরণের,—হর একেবারে মৌনের কাছাবাছি, নর উদারভাবে স্বিভৃত। আমাদের ব্যবহারও তাই, হর অতিশর সংবত, নয় হলরাবেগে উচ্ছ দিত।

কিন্ত ইংরেজের অত্যক্তির সেই খাভাবিক প্রাচ্গ্য নাই,—ভাহা
অত্যক্তি ইইলেও ধর্মকায়। তাহা আপনার অমৃগকতাকে নিপুণভাবে
মাটিচাপা দিয়া ঠিক সমৃগকতার মত সালাইয়া তুলিতে পারে। প্রাচ্য
অত্যক্তির অভিটুক্ই শোভা, তাহাই তাহার অলকার, স্বতরাং ভাহা
অসকোচে বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যক্তির
অতিটুক্ই গভীর ভাবে ভিতরে থাকিয়া বায়—বাহিরে তাহা বাস্তবের
সংযত সাল পরিয়া থাঁটি সত্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া পড়ে।

আমর। হইলে বলিভাম, অন্ধকুপের মধ্যে হাজারে। লোক মরিরাছে। সংবাদটাকে একেবারে একঠেলার অভ্যুক্তির মাঝ-দরিরার মধ্যে রওনা করিরা দিভাম। হল্ওরেল্ সাহেব একেবারে জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধ্রুপের আয়তন একেবারে ফুট-হিদাবে গণনা করিয়া দিয়াছেন! যেন সত্যের মধ্যে কোপাও কোন ছিল্ল নাই। ওদিকে যে গণিত শাল্প তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে, সেটা থেয়াল করেন নাই। হল্ওয়েশের মিথ্যা বে কড স্থানে কডরূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা প্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের মহাশরের সিয়ালকোলা গ্রন্থে ভালরপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জন্ সাহেবের নিকট ম্পর্কা পাইয়া হল্ওয়েলের সেই অত্যক্তির রাজপথের মার্থানে মাটি ফুড়িরা স্থর্গর দিকে পাযাণ-অক্ট উর্থাপিত করিয়াছে।

প্রাচা ও পাশ্চাতা সাহিত্য হইতে ছই বিভিন্ন শ্রেণীর অত্যুক্তির উদাহরণ দেওরা যাইতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির উদাহরণ আরব্য উপস্থাদ এবং পাশ্চাত্য অত্যুক্তির উদাহরণ রাটুরোর্ড কিপ্লিংয়ের কিন্দু এবং তাঁহার ভারতবর্ষীয় চিত্রাবলী। আরব্য উপস্থাদেও ভারতবর্ষের কথা, চীনদেশের কথা আছে, কিন্তু সকলেই জানে ভাহা গ্রমাত্র—ভাহার মধ্য হইতে কার্নানক সত্য ছাড়া আর কোন সত্য ক্রেছ প্রত্যাশাই করিতে পারে না, ভাহা এতই স্ক্লপ্ট। কিন্তু কিপ্লিং তাঁহার কর্নাকে আছের রাথিয়া এমনি একটি সন্ত্যের আড্মন্ত্র করিরাছেন বে, বেমন হলপ্পড়া সাক্ষীর কাছ হইতে লোকে প্রক্রুত্রান্ত প্রত্যাশা করে, ভেমনি কিপ্লিঙ্কের গ্র হইতে ব্রিটশপাঠক ভারতবর্ষের প্রক্রত ব্রত্তান্ত প্রত্যাশা না করিয়া থাকিতে পারে না।

বিটিশ পাঠককে অমনি ছল করিয়া ভূলাইতে হয়। কারণ বিটিশ পাঠক ৰান্তবের প্রির। শিক্ষালাভ করিবার বেলাও তাহার বাতক চাই। থেলেনাকেও বান্তব করিয়া ভূলিতে না পারিলে তাহার থেলার ক্থ হয় না। আমরা দেখিয়াছি, বিটিশ ভোজে ধরগোব রাঁধিয়া ক্ষ্টাকে ব্ধাস্থ্যব অবিকল রাধিয়াছে। সেটা বে স্থাম্থ ইহাই যথেই আমোদের নহে, কিন্তু সেটা যে একটা বান্তবন্ধ বিটিশ ভোগী তাহা প্রত্যক্ষ অন্থভব করিতে চায়। বিটিশ থানা যে কেবল থানা তাহা নহে, তাহা প্রাণিব্রাদ্ধের গ্রন্থবিশেষ বলিলেই হয়। যদি কোন ব্যান্তনে পাবীগুলা ভালা ময়দার আববণে ঢাকা পড়ে, ওবে তাহাদের পাগুলা কাটিয়া আবরণের উপরে বসাইয়া রাথা হয়। বান্তব এত আবশুক। কল্পনার নিজ্ এলাকার মধ্যেও বৃটিশ পাঠক বান্তবের সন্ধান করে—তাই কল্পনাকেও দায়ে পড়িয়া প্রাণপণে বান্তবের ভাণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অসম্ভব স্থান হইতেও সাপ দেখিতেই চায়, সাপুড়ে ভাহাকে ঠকাইতে বাধ্য হয়। সে নিজের ঝুলির ভিতর হইতেই সাপ বাহ্রির করে, কিন্তু ভাণ করে যেন দর্শকের চাদরের মধ্য হইতে বাহির হইল। কিপ্লিং নিজের কল্পনার ঝুলি হইতেই সাপ বাহির করেলন, কিন্তু নৈপুণাগুণে ব্রিটিশ পাঠক ঠিক বৃঝিল বে, এসিনার উত্তরীয়ের ভিতর হইতেই স্রীম্পগুলা দলে দলে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরের বাস্তব সত্যের প্রতি আমাদের প্রতি আমাদের এরপ একাস্ত লোলুপতা নাই। আমরা করনাকে করনা জানিয়াও তাহার মধ্য হইতে রস পাই। এজস্ত গর গুনিতে বসিয়া আমরা নিজেকে নিজে ভূলাইতে পারি—লেথককে কোনরুপ ছলনা অবলম্বন করিতে হয় না। কাল্লনিক সত্যকে বাস্তব সত্যের ছলগোঁপদাড়ি পরিতে হয় না। আমরা বাস্তব সিবাত দিকে বাই। আমরা বাস্তব সত্যে করনার রং ফলাইয়া তাহাকে অপ্রাকৃত করিয়া ফেলিতে পারি, তাহাতে আমাদের ছঃখবোধ হয় না। আমরা বাস্তব সত্যক্ত করনার সহিত মিশাইয়া দিই—আর মুরোপ করনাকেও বাস্তব সত্যের মুর্ভি পরিপ্রহ করাইয়া তবে ছাড়ে। আমাদের এই অভাবদোবে আমাদের বিশ্বর করেইয়া তবে ছাড়ে। আমাদের এই অভাবদোবে আমাদের বিশ্বর কতি ছইয়াছে—আর ইংরেজের শভাবে ইংরেজের কি কোনো লোক্

जान करत नाहे ? शांशन-मिथा कि श्रिथात घरत-वाहिरत विहास क्तिएएक भा १ (मधारन धवरत्रत्र कांशस्त्र धवत्-वांनारना हरत. छाहा দেখা গিয়াছে এবং সেখানে ব্যবসাদার মহলে শেরার-কেনা-বেচার বাজারে যে কিরুপ সর্বনেশে মিখ্যা বানানো হইয়া থাকে, তাহা ় কাহারো অগোচর নাই। বিবাতে বিজ্ঞাপনের অত্যক্তি ও মিথোক্তি नाना वर्ण नाना ठिट्य नाना चकरत एम विस्मान निस्मार किक्री ৰোবণা করে, তাহা আমরা জানি—এবং আঞ্চকাল আমরাও ভতাভত্তে মিলিয়া নিল ক্ষভাবে এই অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছি। বিলাভে পলিটিক্সে ৰানানো বাজেট তৈরি করা, প্রশ্নের বানানো উত্তর দেওয়া প্রভৃতি **অ**ভিযোগ তলিয়া এক পক্ষের প্রতি অপর পক্ষে যে সকল দোবারোপ করিয়া পাকেন, তাহা যদি মিথা। হয় তবে লজ্জার বিষয়, যদি না হয় ভবে শঙার বিষয় নন্দেহ নাই। দেখানকার পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট-সমত ভাষায় এবং কথনো বা তাহা লজ্মন করিয়াও বড় বড় লোককে মিথ্যক, প্রবঞ্চক, স্তাগোপনকারী বলা হইয়া থাকে; হয়, এরূপ নিন্দাবাদকে অত্যক্তিপরায়ণতা বলিতে হয়, নয়, ইংলভের পলিটিকা মিথাার দারা জীর্ণ, এ কথা সীকার করিতে হয়।

ৰাহা হউক, এ সমস্ত আলোচনা করিলে এই কথা মনে উদর হয় বে, বরঞ্চ অত্যুক্তিকে স্থাপ্ট অত্যুক্তিরূপে পোষণ করাও ভাল, কিন্তু অত্যুক্তিকে স্থাকৌশলে ছাঁটিরা-ছুঁটিরা তাহাকে বাস্তবের দলে চালাই-বার চেষ্টা করা ভাল নহে—ভাহাতে বিপদ অনেক বেশি।

পূর্বেই বলিয়াছি, বেধানে গই পকে উভরের ভাষা বোঝে, সেধানে পরম্পরের বোগে অত্যক্তি আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। কিছ ফুর্ভাগ্যক্রমে বিলাতি অত্যক্তি বোঝা আমাদের পকে শক্ত। এইজন্ত ভাহা অক্ষরে-অক্ষরে বিধাস করিয়া, আমরা নিজের অবস্থাকে হাত্তকর ও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছি। ইংরেজ বলিয়াছিল, আমরা তোমাদের

ভাল করিবার জন্তই তোমাদের দেশ শাসন করিভেছি, এখানে শাদা-कारनात्र व्यक्षिकात्रराज्य नाहे, वंशास्त वार्य-त्याक्रराज कवारि चन थात्र, শ্রাট্রের্ড মহাপুক্ষ আক্ষর যাহা করনামাত্র করিয়াছিলেন, আমা-দের সাম্রাক্ষ্যে তাহাঁই সতো ফলিতেছে। আমরা ভাডাভাডি ইহাই বিশাদ করিরা আখাদে ফীত হইরা বদিরা আছি। আমাদের দাবীর আর অন্ত নাই। ইংরেজ বিরক্ত হইরা আলকাল এই সকল অত্যক্তিকে । ধর্ম করিয়া লইভেছে। এখন বলিভেছে—বাহা ভরবারি দিয়া জর করিরাছি, তাহা তরবারি দিয়া রক্ষা করিব। শাদা-কালোয় যে যথেষ্ট ভেদ আছে, তাহা এখন অনেক সময়ে নিতান্ত গায়ে পডিয়া নিতান্ত ম্পষ্ট করিয়া দেখানো হইতেছে। কিন্তু তবু বিলাভি অত্যক্তি এমনি श्विन्त्र वाभारत (य. आटका आमता मावी हाफि नाहे, आटका आमता বিখাদ আঁকডিয়া বদিয়া আছি, দেই দক্ৰ অভ্যক্তিকেই আমাদের अधान मिन कतिया आभारमत कौर्ग-ितत्र अध्य वह यह वाँ वाँ विया अधि-রাছি। অথচ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় কোগাইয়াছে, আজ দে পরের কাপড় পরিয়া লজ্জা ৰাড়াইতেছে-এক সময়ে ভারতভূমি অরপূর্ণা ছিল, আৰু 'হাদে লক্ষী হুইল লক্ষ্মীছাড়া"—এক সময়ে ভারতে পৌরুষরক্ষা করিবার অন্ত ছিল. আজ কেবল কেরাণীগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। ইভিয়া কোম্পানি রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টাপূর্বক ছলে-বলে-কৌশলে ভারতের শিল্পকে পঙ্গ করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষিকার্য্যে দীক্ষিত করিয়াছে, আদ্ধ আবার সেই ক্লয়কের থাজনা বাড়িতে বাড়িতে সেই হতভাগ্য ঋণসমুদ্রের মধ্যে চিরদিনের মত নিমগ্র হইয়াছে—এই ত राम वानिका बार कृषि।-- छाहात शत बौर्या बार कहा. तम क्यांत উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে, তোমরা কেবলি कांकतित पिरक व् किशाह, वाबमा कत ना रकन १ धिमरक पान इटेरड বর্ষে বর্ষে প্রায় পাঁচশভকোটি টাক। খাজনার ও মহাজনের কাভে বিলেশে চলিয়া যাইতেছে। মুলধন থাকে কোথার ? এই অবস্থার দাঁড়াইয়ছি। তবু কি বিলাতির অত্যক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কেবলি দর্থান্ত জারি করিতে হইবে ? হার ভিকুকের অনস্ত থৈহাঁ! হার দরিজাণাং মনোরথাঃ! রোমের শাসনে, স্পেনের শাসনে, মোগলের শাসনে এত-বড় একটা রহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায়বিহীন হইয়াছে ? অথচ পরদেশশাসনসম্বন্ধে এত বড়-বড় নীতি কথার দস্ত-পূর্ণ অত্যক্তি আরু কেহ কি কথনো উচ্চারণ করিয়াচে ?

কিন্ত এ সকল অপ্রির কথা উত্থাপন করা কেন ? কোন একটা জাতিকে অনাবশুক আক্রমণ করিয়া পীড়া দেওয়া আমাদের দেশের লোকের সভাবসঙ্গত নহে—ইহা আমরা ক্রমাগত ঘা থাইরা ইংরেজের কাছ হইতেই শিথিয়াভি। নিতান্ত গারের জালার আমাদিগকে যে অশিষ্টভার দীক্ষিত করিবাছে, ভাহা আমাদের দেশের জিনিব নহে।

কিন্তু অভ্যের কাছ হইতে আমরা যতই আঘাত পাই না কেন, আমাদের দেশের যে চিরস্তন নম্রতা, যে ভদ্রতা, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন ? ইহাকেই বলে চোরের উপর রাগ করিয়া নিজের ক্ষতি করা।

অবশ্ব পরের নিকট হইতে স্বজাতি যথন অপবাদ ও অপমান সহ্ করিতে থাকে, তথন যে আমার মন অবিচলিত থাকে, এ কথা আমি ৰলিতে পারি না। কিন্তু সেই অপবাদ-লাঞ্ছনার জবাব দিবার জক্তই বে আমার এই প্রবন্ধ লেখা, তাহা নহে। আমরা হেটুকু জবাব দিবার চেষ্টা করি, তাহা নিতান্ত ক্ষীণ, কারণ বাক্শক্তিই আমাদের একটিমাক্র শক্তি। কামানের যে গর্জন তাহা ভীষণ, কারণ তাহার সলে সলে লোহার গোলাটা থাকে, কিন্তু প্রতিধ্বনির যে প্রভ্যুত্তর তাহা কাঁকা। সেরপ ধেলামাত্রে আমার অভিফ্চি নাই। ইংরেজ আমার এ লেখা পড়িবে না, পড়িলেও সকল কথা ঠিক বুঝিবে না। আমার এ লেখা আমাদের স্থাননীয় পাঠকদের জন্তই। অনেকদিন ধরিয়া চোথ বুজিয়া আমরা বিলাভি সভ্যতার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। ভাবিলাছিলাম সে সভ্যতা স্থাধকে অভিভ্ত করিয়া বিশ্বহিতৈষা ও বিশ্বজনের শৃঙ্গলমুক্তির পথেই সত্য-প্রেম-শান্তির অনুকূলে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ চমক ভাঙিবার সময় আসিয়াছে।

পৃথিবীতে এক এক সময়ে প্রলম্বের বাতাস হঠাৎ উঠিয়া প**ড়ে।**এক সময়ে মধ্য এসিয়ার মোগলগণ ধরণী হইতে লক্ষীত্রী বাঁটাইতে
বাহির হইয়াছিল—এক সময়ে মুসলমানগণ ধুমকেত্র মত পৃথিবীর
উপর প্রলয়পুছে সঞ্চালন করিয়া ফিরিয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে যে
কোপে ক্ষ্ধার বেগ বা ক্ষমতার লালসা ক্রমাগত পোষিত হইতে থাকে,
সেই কোণ হইতে জগদিনাশী ঝড় উঠিবেই।

প্রাচীনকালে এই ধ্বংসধ্বজ্ঞ। তুঁলিয়া গ্রীক্, রোমক, পারসীকগঞ্চ আনেক রক্তপেচন করিয়াছে। ভারতবর্ধ বৌদ্ধ-রাজালের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম প্রেরণ করিয়াছে, আপন স্বাথবিন্তার করে নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় বিনাশপ্লাবনের বেগ কোনোকালে ছিল না। ক্ষমতা ও স্বাথবিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।

যুরোপীর সভ্যতার ভিত্তি তাহাই। তাহা সর্বপ্রথম্নে নানা আকারে নানাদিক্ হইতে আপনার ক্ষমতাকে ও অর্থিকেই বলীরান্ করিবার চেষ্টা করিতেছে। স্বার্থ ও ক্ষমতাম্পৃহা কোনোকালেই নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না— এবং অধিকার্ক্ষ লক্তানের পরিশামফল নিঃসংশয় বিপ্লব।

ইহা ধর্ম্মের নিম্নন, ইহা ধ্রুব। সমস্ত মুরোপ আজ অল্প্রেন্সল্পে দন্তক্র।

ক্ষুৱা উঠিয়াছে। ব্যবসাগবৃদ্ধি তাধার ধর্মবৃদ্ধিকে অভিক্রম করিতেছে।

আমাদের দেশে বিলাতি সভ্যতার এমন সকল পরম ভক্ত আছেন—
বাঁহারা ধর্মকে অবিধাস করিতে পারেন, কিন্তু বিলাতি সভ্যতাকে
অবিধাস করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, বিকার বাহা-কিছু
ক্রেণিতেছ, এ সমস্ত কিছুই নহে— ছুই দিনেই কাটিয়া ঘাইবে। তাঁহারা
বলেন, মুরোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ এঞ্জিন্টা সার্ব্বজনীন ভ্রাভ্ডের পথে
ধক্ধক্ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এরূপ অসামান্ত অন্ধভক্তি সকলের কাছে প্রভাগশা করিতে পারি না। সেইজন্তই পূর্বদেশের হৃদয়ের মধ্যে আজ এক স্থগভীর চাঞ্চলার সঞ্চার হইরাছে। আসর ঝড়ের আশ্বার পাথী বেযন আপন নীড়ের দিকে ছোটে; তেমনি বারুকোণে রক্তমেঘ দেখিরা পূর্বদেশ হঠাৎ আপনার নীড়ের সন্ধানে উড়িবার উপক্রম করিরাছে,—বজুগর্জনকে সে সার্বকিটোমক প্রেমের মঙ্গল-শত্থধনি বলিয়া করনা করিতেছে না। যুরোপ ধরণীর চারিদিকেই আপনার হাত বাড়াইতেছে—তাহাকে প্রেমালিঙ্গনে বাছবিন্তার মনে করিয়া প্রাচার্থপ্ত পুলকিত হইরা উঠিতেছে না।

এই অবস্থার আমরা বিলাতি সভ্যতার যে সমালোচনার প্রবৃত্ত হুইরাছি, তাহা কেবলমাত্র আত্মরকার আকাজনার। আমরা বদি সংবাদ পাই বে, বিলাতি সভ্যতার মূলকাও বে পলিটকৃন্—সেই পলিটকৃন্ হুইতে বার্থপরতা, নির্দর্যতা ও অসত্য, ধনাভিমান ও ক্ষমতাভিমান প্রভাহ জগৎ জুড়িয়া শাথাপ্রশাথা বিস্তার করিভেছে, এবং বদি ইহা ব্যিতে পারি যে, ত্বার্থকে সভ্যতার মূলশক্তি করিলে এরপ দারুল পরিলাম একাস্তই অবশ্বভাবী, তবে সে কথা সর্বত্তোভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্রক হুইয়া পড়ে —পরকে অপবাদ দিয়া সান্থন। পাই-বার জন্ত নহে, নিজেকে সময় থাকিতে সংযত করিবার জন্ত।

আমরা আজকান পনিটিয় অর্থাৎ রাষ্ট্রগত একান্ত বার্ধপরতাকেই
স্ভ্যতার একটি মাত্র মুকুটমণি ও বিরোধপরতাকেই উন্নতিলাভের

একটিমাত্র পথ ৰণিয়া ধরিয়া লইয়াছি; আমরা পলিটিক্সের মিথাা ও माकाननात्रीत मिथा। विरम्हणत मुहास स्ट्रेटि अजिमन खर्ग कतिराजि ; আমরা টাকাকে মহুষাছের চেয়ে বড এবং ক্ষমতালাভকে মঙ্গলব্রতা-চরণের চেয়ে শ্রেম বলিয়া জানিয়াছি—তাই এতকাল যে স্বাভাবিক নির্মে আমাদের দেশে লোকহিতকর কম্ম মরে মর্টিত হইতে-ছিল, তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। ইংরেজ-পোয়ালা বাঁটে হাত না नित्न आमात्तत्र कामत्थक् आत এकंकों हे। इथ त्वत्र ना-नित्कत्र वाह्य-কেও নতে। এমনি দারুণ মোহ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। সেই মোহজাল ছিন্ন করিবার জন্ত যে সকল তীক্ষবাক্য প্রয়োগ করিতে হইতেছে, আশা করি তাহা বিদ্বেষব্দির অস্ত্রশালা হইতে গৃহীত হইতেচে না, আশা করি তাহা খদেশের মঙ্গল-ইচ্চা হইতে প্রেরিত। আমরা গালি থাইয়া যদি জবাব দিতে উন্নত হইয়া থাকি. সে জবাৰ-বিদেশী গালিদাতার উদ্দেশে নহে—সে কেবল আমাদের নিজের কাছে নিজের সম্মান রাথিবার জন্ম, আমাদের নিজের প্রতি ভগ্নপ্রবণ বিশ্বা-সকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্ত, শিশুকাল হইতে বিদেশীকে একমাত্র গুরু বলিয়া মানা অভ্যাস হওয়াতে তাঁহাদের কথাকে বেদবাক্য বলিয়া অজাতির প্রতি শ্রদাবিহীন হইবার মহাবিপদ হইতে নিজেরা तका शाहेवात कछ। हेश्टतक (य शाहेट हात्र याक, यह क्लंडरवर्ग প্রষ্ঠে না পড়ে এবং তাহাদের চাকার তলায় আমরা যেন অন্তিমপৃতি-नाज ना कति, এই रहेरनरे रहेन। जीयू आमता চाहि ना ; উछत्त्राखद्व হর্লভতর আঙ্রের গুচ্ছ অক্ষমের অদৃষ্টে প্রতিদিন টকিয়া উঠিতেছে বলিরাই হউক আর বে কারণেই হউক্, আমাদের আর ভিক্ষার কাজ नारे-वरः व कथा बगां वर्गाना, क्वाएं आमात्मत्र व्यवाकन रमिश ना। भिकार वन, ठाकतीर वन, यारा भरतत कारक मानिया-

শাতিরা লইতে হয়, পাছে কবে আবার কাড়িয়া লয় এই ভয়ে বাহাকে পাঁজরের কাছে স্বলে চাপিয়া ধরিয়া বক্ষ বাথিত করিয়া তুলি, তাহা -খোওয়া গেলে অত্যন্ত বেশি ক্ষতি নাই: কারণ, মান্ধুযের প্রাণ বড কঠিন, সে বাঁচিবার শেষ চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার ্বে কতটা শক্তি আছে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে তাহা দে নিজেই ্বোঝেনা: নিজের সেই অন্তরতর শক্তি আবিষ্কার করিবার জন্ত বিধাতা যদি ভারতকে সর্বপ্রেকারে বঞ্চিত হইতে দেন, তাহাতে শাপে वब हरेदा । এমন জিনিষ আমাদের চাই যাহা সম্পূর্ণ আমাদের স্বায়ত্ত, ্ৰাহা কেহ কাভিয়া লইতে পারিবে না—সেই জ্লিনিষ্টি ফ্রনয়ে রাথিয়া ष्यामता यनि कोशीन शति, यनि मन्नामी इहे, यनि मति, त्म-७ छान। ''खिकाबा: देनव देनव ह।' आगारमंत्र श्व द्विम वाक्षरन महकात नाहे. যেটক আহার করিব, নিজে যেন আহরণ করিতে পারি, খুব বেশি - जाखनब्जा ना इटेरने उटन, त्यांना कानफुन रयन निस्कत इब्न, धवः দেশকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আমরা যতটুকু নিজে করিতে পারি, তাহা ্যেন সম্পূর্ণ নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এক কথায়, যাহা করিব আযুত্যাগের হারায় করিব, যাহা পাইব আত্মবিসর্জ্জনের হারায় পাইব, ৰাহা দিব আত্মদানের দারাতেই দিব: এই যদি সম্ভব হয় ত হউক, না चिन इब, शरत ठाकती ना फिलारे यिन व्यामारत व्यन ना रकारहे, शरत বিস্তালয় বন্ধ করিবামাত্রই যদি আমাদিগকে গণ্ডমুর্থ হইয়া থাকিতে হয় এবং পরের নিকট হইতে উপাধির প্রত্যাশা না পাকিলে দেশের কাজে আমাদের টাকার থলির গ্রন্থিমোচন যদি না হইতে পারে, তবে পুথিবীতে আর কাহারো উপর কোন দোষারোপ না করিয়া যথাসম্ভব সক্ষর যেন নিঃশবেদ এই ধরাত্তৰ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ভিক্ষাবৃত্তির তারশ্বরে, অক্ষম বিলাপের সামুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে আমরা যেন বিশ্বকগতের দৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকর্ষণ না

করি ! যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোন বৃহৎ কাজ হওয়ার দন্তাবনা না থাকে, তবে হে মহামারি, তুমি আমাদের বান্ধব, হে ছভিন্ন, তুমি আমাদের সহায় !

## মন্দিরের কথা।

উডিব্যায় ভ্বনেশ্বের মন্দির ধথন প্রথম দেখিলাম, তথন মনে হুইল, একটা যেন কি নৃতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ ব্রিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে; দে কথা বহুশতাকী হুইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মুক বলিয়া, হুদয়ে আরো যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।

ঋক্-রচয়িতা ঋষিছলে মল্লরচন। করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া কাঁড়াইয়াছে।

মাহুষের হৃদয় এথানে কি কথা গাঁথিয়াছে ? ভজ্তি কি রহস্ত প্রকাশ করিয়াছে ? মাহুষ অনস্তের মধ্য হইতে আপন অভঃকরণে এমন কি ৰাণী পাইয়াছিল, যাহার প্রকাশের প্রকাশ্ত চেষ্টায় এই শৈলপদমূলে বিত্তীর্ণ প্রান্তর আকীণ হইয়া রহিয়াছে ?

এই যে শতাধিক দেবালয়—যাহার অনেকগুলিতেই আজ আর সন্ধারতির দীপ জলে না, শঙ্খঘণ্টা নীরব, যাহার খোদিত প্রস্তরধণ্ড-গুলি ধূলিলুন্তিত—ইহারা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাকে আকার দিবার চেষ্টা করে নাই। ইহারা তথনকার সেই অজ্ঞাত বৃগের ভাষাভারে আজান্ত। যথন ভারতবর্ষের জীব বৌদ্ধধর্ম নবভূমিষ্ঠ হিন্দুধর্মের মধ্যে দেহান্তর লাভ করিতেছে, তথনকার সেই নবজীবনোজ্যুদের তরঙ্গলীলা এই প্রস্তরপুঞ্জে আবদ্ধ ইইয়া ভারতবর্ষের

এক আতে বুগান্তরের জাগ্রত মানবছনরের বিপুল কলধ্বনিকে আজ সহস্রবংসর পরে নিঃশক্ষ ইলিতে ব্যক্ত করিতেছে। ইহা কোনো একটি প্রাচীন নবরুগের মহাকাব্যের কয়েকথণ্ড ছিল্লপত্র।

এই দেবালয় শ্রেণী তাহার নিগ্ঢ়-নিহিত নিস্তর চিত্তশক্তির ছারা।
দর্শকের অন্তঃকরণকে সহস। বে ভাবান্দোলনে উদ্বোধিত করিয়া ভূলিল,
তাহার আকম্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, তাহার বিপ্লতা, তাহার অপূর্বছ
প্রবন্ধে প্রকাশ করা কঠিন—বিশ্লেষণ করিয়া, বণ্ড-বণ্ড করিয়া বলিবার
চেষ্টা করিতে হইবে। মান্থবের ভাষা এইখানে পাধরের কাছে হার
মানে—পাণরকে পরে-পরে বাক্য গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট কিছু বলে
না, কিন্তু বাহা-কিছু বলে, সমস্ত একসঙ্গে বলে—এক পলকেই সে সমস্ত
মনকে অধিকার করে—স্প্তরাং মন যে কি বুঝিল, কি ভনিল, কি
পাইল, তাহা ভাবে বুঝিলেও ভাষায় বুঝিতে সময় পায় না, অবশেষে
স্থির হইরা ক্রমে ক্রমে ভাবেক নিজের কথায় ব্রিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম, মন্দিরভিত্তির সর্বাঙ্গে ছবি থোলা। কোথাও অবকাশমাত্র নাই। বেথানে চোথ পড়ে এবং বেথানে চোথ পড়ে না, সর্বত্তই শিল্পার নির্বাস চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নর; দশ অবতারের লীলা বা অর্গলোকের দেবকাহিনীই বে দেবালয়ের গারে লিখিত হইরাছে, তাও বলিতে পারি না। মাসুবের ছোটবড় ভালমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা—ভাহার থেলাও কজে, যুদ্ধ ও শান্তি, ঘর ও বাহির, বিচিত্র আলোধ্যের ঘারা মন্দিরকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিগুলির মর্য্যে আর কোন উদ্দেশ্ত দেখি না, কেবল এই সংসার যেমন ভাবে চলিতেছে, তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। স্থতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিষ চোথে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অন্ধন্যোগ্য বলিয়। হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছা—

ৰাছি কিছুই নাই—তৃচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং বোষণীয়, সমস্তই আছে।

কোনো গির্জ্জার মধ্যে গিরা যদি দেখিতাম, পেখানে দেয়ালে ইংরাজসমাজের প্রতিদিনের ছবি ঝুলিতেছে:—কেহ থানা থাইতেছে, কেহ ছবছই, থেলিতেছে, কেহ পিরানো বাজাইতেছে, কেহ সিদনীকে বাছপাশে বেষ্টন করিয়া পদ্ধানাচিতেছে, তবে হতবৃদ্ধি হইয়া ভাবিতাম, বৃঝি-বা স্বপ্ন দেখিতেছি—কারণ, গির্জ্জা সংসারকে সর্ব্বতোভাবে মুছিয়া-কেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মাছ্য সেধানে লোকালয়ের বাহিয়ে আসে—তাহা যেন যথাসম্ভব মর্ত্তাসংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদেশ।

তাই, ভ্বনেখর মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিশ্বরের আঘাত লাগে। স্বভাবত হয় ত লাগিত না, কিন্তু আশৈশব ইংরাজিশিক্ষায় আমরা স্বর্গমন্তাকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাথিয়াছি। সর্ব্বদাই সন্তর্গনে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোন আঁচ লাগে; পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরমপ্রিত্ত স্থানুর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লজ্জন করে।

এথানে মান্ন্য দেবতার একেবারে যেন পারের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও বে ধ্লা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্ম্মন রত, ধ্লিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমৃত্তিকে আছের করিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরের ভিতরে গেলাম—দেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক নাই, অনলঙ্কত নিভ্ত অফুটতার মধ্যে দেবমূর্ত্তি নিতক বিরাজ করিতেছে।

हेहात अक्षि वृहर वर्ष मत्न छेनत्र मा हहेता बाक्तिक भारत मा।

মাত্র্য এই প্রস্তরের ভাষার যাহা বলিবার চেষ্টা করিরাছে, তাহা দেই বছ দুরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইরা উঠিল।

দে কথা এই—দেবতা দুরে নাই, গিজ্জার নাই, তিনি আমাদের
মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মত্য, ইত্বতংগ, পাপপুণ্য, মিলনবিচ্ছেদের
মাঝথানে অক্কভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরস্তন
মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইরা
রচিত হইরা উঠিতেছে। ইহা কোনকালে নৃতন নহে, কোনকালে
পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই হির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান
—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নই হয় না,
কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতবর্ধে বুদ্দেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগবজ্ঞের অবলহন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দল্পা এবং কল্যাণ তিনি অর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর ইইতেই তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদার ঘারা, ভক্তির ঘারা মামুথের অন্তরের জ্ঞান, শক্তি ও উন্তমকে তিনি মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। মাহুষ যে দীন দৈবাধীন হীনপদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিলুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল—সে কথা বথার্থ—
মাহ্য দীন নহে, হীন নহে; কারণ, মাহ্যের যে শক্তি—বে শক্তি
মাহ্যের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিরাছে, বাহতে নৈপুণ্য দিয়াছে,
বাহা সমাজকে গঠিত করিভেছে, সংসারকে চালনা করিভেছে, তাহাই
দৈবী শক্তি।

वृक्षानव (य अञ्चलिनी मिन्तवृत्तान) कतिलान, नवश्रवृक्ष हिन्तू छोशांत्रहे

মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন! বৌদ্ধর্ম্ম হিন্দ্ধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমূহুর্ত্তর স্থক্যথের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নবহিন্দ্ধর্মের মর্ম্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈক্ষবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মামুধের ক্ষুদ্ধ কাক্ষেকর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মামুধের মেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যব্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা অত্যস্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্তাবে ছোট বড়র ভেদ ঘূচিবার চেটা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘূণিত ছিল, তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল—প্রাক্ত প্রাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে-

## "বৃক্ষ ইব স্তন্ধো দিবি তিঠত্যেকঃ"—

যিনি এক, তিনি মাকাশে বৃক্ষের ন্থায় তক্ক হইয়া আছেন। ভ্ৰনেখবের মন্দির সেই মন্ত্রকেই আর একটু বিশেষভাবে এই বলিয়া উচ্চারণ
করিতেছে—যিনি এক, তিনি এই মানবদংদারের মধ্যে তক্ক হইরা
আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আমাদের চোথের উপর দিয়া কেবলি
আবর্ত্তিত হইতেছে, স্বধহংথ উঠিতেছে-পড়িতেছে, পাপ-পুণ্য আলোকেছায়ায় সংসারভিত্তি পচিত করিয়া দিতেছে, সমন্ত বিচিত্র—সমন্ত চঞ্চল,
—ইহারই অন্তরে নিরলকার নিভ্ত, সেখানে যিনি এক, তিনিই বর্ত্তমান। এই অন্তির-সমূদর, যিনি ন্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন,—এই
পরিবর্ত্তনপরম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ। দেবমানব,
ক্রগমর্ত্তা, বন্ধন ও মৃক্তির এই অনন্ত সামঞ্জন্ত—ইহাই প্রত্তরের ভাষায়
ক্রমির্ত্তা, বন্ধন ও মৃক্তির এই অনন্ত সামঞ্জন্ত—ইহাই প্রত্তরের ভাষায়

উপনিষদ এইরূপ কথাই একটি উপনায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"হা স্থপণা সমূজা সধায়া সমানং বৃক্ষং পরিববজাতে। তলারক্তঃ পিঞ্চলং বাছভানমমক্তোহভিচাকণীতি।"

ছুই সুন্দর পক্ষা একত সংযুক্ত হইয়া একবৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাহ্ পিগ্ল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।

জীবাত্মা-পরমাত্মার এরপ সাব্জ্য, এরপ সারপ্য, এরপ সানোক্য, এত জনায়াদে, এত সহক উপমার, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথার বলা হইরাছে! জীবের সহিত ভগবানের স্থলর সাম্য যেন কেই প্রত্যক্ষ চোধের উপর দেখিরা কথা কহিয়া উঠিয়াছে— সেইজল্প তাহাকে উপমার জল্প আকাশ-পাতাল হাতড়াইতে হয় নাই।— অরণ্যচারী কবি বনের ছটি স্থলর ডানাওয়ালা পাথীর মত করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গারে-গারে মিলাইয়া বিদিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তাই কোনো প্রকাশ উপমার ঘটা করিয়া এই নিগৃচ তত্তকে রহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। ছটি ছোট পাথী যেমন স্পাইরপে গোচর, যেমন স্থলরভাবে দৃশ্মান তাহার মধ্যে নিভাপরিচয়ের সরলভাবে দেখানা রহৎ উপমার এমনটি থাকিত না। উপমাটি ক্ষুদ্র হইয়াই সভাটিকে রহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে— বৃহৎ সভ্যের বে নিশ্চিস্ক সাহস, তাহা ক্ষুদ্র সরল। উপমাতেই যথার্থভাবে ব্যক্ত ইয়াছে।

ইহারা ছটিই পাথী, ডানার-ডানার সংযুক্ত হইরা আছে—ইহারা স্থা, ইহারা একর্কেই পরিযক্ত—ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা, আরু একজন সাক্ষী, একজন চঞ্চল, আর একজন তল্ক।

ভূৰনেখরের মন্দিরও বেন এই মন্ত্র বহন করিতেছে—তাহা দেবালয় হুইতে মানব্যকে মুছিরা ফেলে নাই—তাহা হুই পাধীকে একত প্রতি-ষ্কিত করিরা বোষণা করিয়াছে। কিন্ত ভ্ৰনেখরের মন্দিরের মধ্যে আরো বেন একটু বিশেষৰ আছে। ঋষিকবির উপমার মুখ্যে নিভ্ত অরণ্যের একান্ত নির্জ্জনভার ভারটুকু রহিরা গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রভ্যেক জীবাত্মা বেন একাক্রিলেটই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানছবি মনে আনে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে আমি ভোগ করিতেছি, শ্রমণ করিতেছি, সন্ধান করিতেছি, সেই আমির মধ্যে "শান্তং শিবমহৈতং" স্তর্জভাবে নিয়ত আবিভূতি।

কিন্তু এই একের সহিত একের সংযোগ ভ্বনেশরের মন্ধিরে লিখিত হর নাই। সেখানে সমস্ত মাছুব তাহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তৃচ্ছ-বৃহৎ সমস্ত ইতিহাদ বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনার মাঝখানে অন্তর্ত্তরন্ধপে, তন্ধরপে, সান্ধিরূপে ভগবান্কে প্রকাশ করিতেছে,—নির্জ্জনে নহে, যোগে নহে—সজনে, কর্মের মধ্যে। ভাহা সংগারকে, লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে—তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেববে অভিথিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোট-বড় সমস্ত মানবকে আপন প্রভ্তরপটে এক করিয়া তৃলিয়াছে, তাহার পর দেখাইয়াছে, পরম ঐক্যাট কোন্ধানে আছে—তিন কে। এই ভ্রমা-ঐক্যের অন্তর্ত্তর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্রমানবের সহিত ক্রা-ঐক্যের মন্তর্ত্তর লাবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্রমানবের সহিত মিলিত হইয়া মহীয়ান্। পিতার সহিত প্রত্য, প্রাভার সহিত ভাতা, প্রক্রের সহিত জ্বা ভাতি, এক কালের সহিত অন্ত কাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্ত কাল, এক ইতিহাসের সহিত ক্রান্ত ইতিহাসের সহিত ক্রান্ত ইতিহাসের দ্বিত ক্রান্ত হিরা উঠিয়াছে।

## ধম্মপদ্

ধন্মপদং।— অর্থাৎ ধন্মপদ নামক পালিগ্রন্থের মূল, অন্বরু, সংস্কৃত ব্যাথ্যা ও বঙ্গাঞ্বাদ। গ্রীচাক্লচক্র বস্থ কর্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

জগতে যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আছে, "ধর্মপদং" তাহার একটি। বৌদ্ধদের মতে এই ধর্মপদগ্রন্থের সমস্ত কথা স্বয়ং বৃদ্ধদেবের উক্তি এবং এগুলি তাঁহার মৃত্যুর অমতিকাল পরেই গ্রন্থাকারে আবদ্ধ ইইরাছিল।

এই প্রন্থে বে সকল উপদেশ আছে, তাহা সমস্তই বৃদ্ধের নিজের রচনা কি না, তাহা নিঃসংশরে বলা কঠিন, অস্তত এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, এই সকল নীতিবাক্য ভারতবর্ধে বৃদ্ধের সময়ে এবং তাঁহার পূর্বকাল হইতে প্রচলিত হইরা আসিতেছে। ইহার মধ্যেআনকগুলি শোকের অফুরূপ শোক মহাভারত, পঞ্চত্ত, মহুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া বায়, তাহা পশুত সতীশচক্ত বিভাভূবৰ মহাশয় এই বাংলা অসুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় দেখাইয়াছেন।

এন্থলে কে কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা লইয়াতক করা নিরর্থক। এই সকল ভাবের ধারা ভারতবর্ষে অনেকদিন হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে এম্নি করিয়াই চিন্তা করিয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধ এইগুলিকে চতুর্দ্ধিক্ হইতে সহজ্ঞোকর্ষণ করিয়া আসনার করিয়া, মুসম্বদ্ধ করিয়া, ইহাদিগকে চিয়্রস্তনর্মণে হায়িছ দিয়া গেছেন,—বাহা বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাকে ঐক্যক্তরে সাঁথিয়া মানবের ব্যবহারয়োগ্য করিয়া গেছেন। অভএব, ভগবলগীছায়াভারতবর্ষ বেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা

ভারতের চিস্তাকে যেমন এক হানে একটি সংহতমূর্ত্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদংগ্রন্থেও ভারতবর্ষেক চিত্তের একটি পরিচর তেম্নি ব্যক্ত হইরাছে। এই জন্ত কি ধম্মপদে, কি গীতার, এমন আনেক কথাই আছে, ভারতের অন্তান্থ নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যার।

ধর্মগ্রন্থকে বাঁহারা ধর্মগ্রন্থকেরে ব্যবহার করিবেন, তাঁহারা বে ফললাভ করিবেন, এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না। এখানে আমরা ইতিহাসের দিক্ হইতে বিষয়টাকে দেখিতেছি—সেইজভ ধর্মপদং গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীনভাবে না লইয়া আমরা তাহার সহিত ভারতবর্ষের সংস্করের কথাটাই বিশেষ করিয়া পাড়িয়াছি।

সকল মাহুষের জাবনচরিত যেমন, তেম্নি সকল দেশের ইতিহাস একভাবের হইতেই পারে না, এ কথা আমরা পূর্বে অক্সত্র কোথাও বলিয়াছি। এইজক্স, যথন আমরা বলি যে, ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ মেলে না, তথন এই কথা ব্বিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে রুরোপীয়ছাদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভারতবর্ষে রুরোপীয়ছাদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে। ভারতবর্ষে এক বা একাধিক নেশন্ কোনোদিন সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের চাক বাধিয়া তুলিতে পারে নাই। স্থতরাং এদেশে কে কবে রাজা হইল, কভদিন রাজত্ব করিল, তাহা লিপিবছভাবে রক্ষা করিতে দেশের মনে কোনো আগ্রহ জন্মে নাই।

তারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে নিপ্ত থাকিত, তাহা চইলে ইতিহাসের বেশ মোটা মোটা উপকরণ পাওরা বাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বনিরা ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যন্তত্ত্বে প্রথিত করে নাই, তাহা স্বাকার করিতে পারি না। সে হত্ত হল্প, কিছ ভাষার প্রভাব সামান্ত নহে;—ভাষা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিছ ভাষা আৰু পর্যান্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন-বিক্লিপ্ত হইতে দের নাই। সর্ব্ববিদ্ধা ও বৈচিত্র্যাহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে, ভাষা নহে, কিছ সমস্ভ বৈচিত্র্যা ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রভাক্ষ বোগস্থ্বে রাথিয়া দিরাছে। সেইজন্ত মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্ত্তমান শতাশীর ভারত নানা বড় বড় বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভরের মধ্যে নাডির যোগ বিচ্ছিন্ন:হয় নাই।

সেই বোগই ভারতবর্ধের পক্ষে সর্বাপেকা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ধের যথাথ ইতিহাস। সেই যোগটি কি লইরা ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ লইয়া নতে। এক কথার বলিতে গেলে বলিতে হইবে, ধর্ম লইয়া।

কিন্ত ধর্ম কি, তাহা লইরা তর্কের সীমা নাই—এবং ভারতবর্বে ধর্মের বাহ্যরূপ যে নান। পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া আসিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

তাহা হইলেও এটা বোঝা উচিত, পরিবর্ত্তন বলিতে বিচ্ছেদ বুঝার না। শৈশব হইতে বৌবনের পরিবর্ত্তন বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিরা ঘটে না। রুরোপীর ইতিহাসেও রাষ্ট্রীয় প্রক্লতির বছতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া পরিণতির চেহারা দেথাইয়া দেওয়াই ইতিহাসবিদের কাজ।

যুরোপীর নেশন্গণ নানা চেষ্টা ও নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া মুখ্যত রাষ্ট্র গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতবর্ষের লোক নানা চেষ্টা ও পরিবর্তনের মধা দিয়া ধর্মকে সমাজের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই একমাত্র চেষ্টাতেই প্রাচীন ভারতের সহিত্ত আধুনিক ভারতের প্রকা।

রুরোণে ধর্ম্মের চেষ্টা আংশিকভাবে কাল করিয়াছে, রাষ্ট্রচেষ্টা

সর্বাদীণভাবে 'কাজ করিয়াছে। ধর্ম সেধানে শ্বভন্তভাবে উত্ত হুইলেও রাষ্ট্রের অঙ্গ হুইয়া পড়িয়াছে; যেখানে দৈবক্রমে ভাহা হয় নাই সেধানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের চিরস্তায়ী বিরোধ রহিয়া গেছে।

আমাদের দেশে মোগলশাসনকালে শিবাজিকে আশ্রয় করিয়া যথন রাষ্ট্রটেরী মাথা ভূলিয়াছিল, তথন সে চেটা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভূলে নাই। শিবাজির ধর্মগুরু রামদাস এই চেটার প্রধান অবলয়ন ছিলেন। অতএব, দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রটেরা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অসীভূত করিয়াছিল।

পলিটিক্স্ এবং নেশন্ কথাটা যেমন মুরোপের কথা, ধর্মকথাটাও তেম্নি ভারতবর্ষের কথা। পলিটিক্স্ এবং নেশন্ কথাটার অমুবাদ যেমন আমাদের ভাষার সম্ভবে না, তেম্নি ধর্মশব্দের প্রতিশব্দ মুরোপীর ভাষার খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এইজন্ম ধর্মকে ইংরিজি রিলিজন্রপে কর্মনা করিয়া আমরা অনেক সময়ে ভূল করিয়া বসি। এইজন্ম, ধর্মচেষ্টার ঐক্যই যে ভারতবর্ষের ঐক্য, এ কথা বলিলে ভাহা অসপই ক্রনাইবে।

মানুষ মুখ্যভাবে কোন্ কলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্ম করে, তাহাই ভাহার প্রকৃতির পরিচয় দেয়। লাভ করিব, এ লক্ষ্য করিয়াও টাকা করা যায়। যে ব্যক্তি কল্যাণকে মানে, টাকা করিবার পথে তাহার অনেক অপ্রান্দিক বাধা আদে, দেগুলিকে সাবধানে কাটাইয়া তবে ভাহাকে অপ্রান্দর হইতে হয়—যে ব্যক্তি লোভকেই মানে, তাহার পক্ষে ঐ সকল বাধার অন্তিছ নাই।

এখন কথা এই, কল্যাণকে কেন মানিব ? অন্তত ভারতবর্ধ লোভের চেবে কল্যাণকে, প্রেরের চেবে শ্রেরকে কি বুঝিরা মানিরাছে, ভারা ভারিরা দেখিতে হইবে। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ একা, ভাষার ভাষমন্দ কর্ম কিছুই নাই। আত্ম-আনাম্মের যোগে ভাষমন্দ সকল কর্মের উদ্ভব। অভএব গোড়ার এই আত্ম-আনাম্মের সভ্যসম্বন্ধনির আবিশ্রক। এই সম্বন্ধনির্থর এবং জীবনের কাজে এই সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া চলা, ইহাই চিরদিন ভারতবর্ষের সর্ব্ধপ্রধান চেষ্টার বিষয় ছিল।

ভারতবর্ধের আশ্চর্যোর বিষয় এই দেখা যায় যে, এখানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদার এই সম্বন্ধকে ভিন্নভিন্নরূপে নির্ণয় করিয়াছে, কিন্তু ব্যবহারে একজায়গায় আসিয়া মিলিরাছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দিক্ হইতে ভারতবর্ধ একই কথা বলিয়াছে।

এক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, আত্ম-অনাত্মের মধ্যে কোনো সত্য প্রভেদ নাই। যে প্রভেদ প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার মূলে অবিদ্যা।

কিন্ত যদি এক ছাড়া ছই না থাকে, তবে ত ভালমন্দের কোনো স্থান থাকে না। কিন্তু এত সহজে নিছুতি নাই। যে অজ্ঞানে এককে ছই করিয়া তুলিয়াছে, ডাহাকে বিনাশ করিতে হইবে, নতুবা মায়ার চক্রে পড়িয়া তঃথের অন্ত থাকিবে না। এই লক্ষোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর্দের ভালমন্দ স্থির করিতে হইবে।

আর এক সম্প্রদার বলেন, এই যে সংসার আবর্ত্তিত হইতেছে, আমরা বাসনার দারা ইহার সহিত আবদ্ধ হইরা দুরিতেছি ও তঃখ পাইতেছি—এক কর্ম্মের দারা আর এক কর্ম্ম এবং এইরূপে অন্তহীন কর্ম্মশুল রচনা করিয়া চলিতেছি—এই কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া মুক্তহওরাই মাস্থবের একমাল শ্রেম।

কিন্তু তবে ত সকল কর্মা বন্ধ করিতে হয়। তাহা নহে, এত সহজে নিন্ধৃতি নাই। কর্মাকে এমন করিরা নির্মিত করিতে হর. যাহাতে কর্ম্মের গুশ্ছেত বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া আসে। এই দিকে লক্ষ্য রাথিয়া কোন্ কর্মাণ্ড, কোন্ কর্মাণ্ড, তাহা স্থির করিতে হইবে। শ্বন্ধ সম্প্রদার বলেন, জগংসংসার ভগবানের লীলা। এই লীলার মৃলে তাঁহার প্রেম,—তাঁহার আনন্দ অন্নতব করিতে পারিলেই -আমানের সার্থকতা।

এই স্বাৰ্থকতার উপায়ও পুর্বোক্ত হই সম্প্রদায়ের উপায় হইতে বস্তুত ভিন্ন নহে। নিজের বাসনাকে থকা করিতে না পারিণে ভগ-বানের ইচ্ছাকে অনুভব করিতে পারা যায় না। ভগবানের ইচ্ছাক মধ্যেই নিজের ইচ্ছাকে মুক্তিদানই মুক্তি। সেই মুক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কর্মের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

বাঁহার। অবৈতানলকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাও বাসনামোহকে ছেদন করিতে উপ্তত; বাঁহার। কর্মের অনস্তশৃত্মল হইতে মুক্তিপ্রাথী, তাঁহারাও বাদনাকে উংপাটিত করিতে চান; ভগবানের প্রেমে বাঁহার। নিজেকে সন্মিলিত করাই শ্রেয় জ্ঞান করেন, তাঁহারাও বিষয়বাসনাকে ভুচ্ছ করিবার কথা বলিয়াছেন।

যদি এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপদেশগুলি কেবল আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের। সীমা থাকিত না। কিন্তু এই ভিন্ন সম্প্রদায়গণ তাঁহাদের ভিন্ন করিয়াছেন। সে তত্ব যতই স্ক্র বা যতই স্থান হাইক, সে তত্বকে কাজের মধ্যে অনুসরণ করিতে হইলে যতন্র পর্যান্তই যাওয়া যাক্, আমাদের গুরুগণ নির্ভীকচিত্তে সমস্ত স্বীকার করিয়া সেই ভত্তকে কর্ম্মের বারা সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ কোনো বড় কথাকে অসাধ্য বা সংসার্যান্তার সহিত অসকত বোধে কোনোনিন ভীকতাবশত কথার কথা করিয়া রাথে নাই। এইজ্ল একসম্বের বে ভারতবর্ষ মাংসানী ছিল, সেই ভারতবর্ষ আজ্ল প্রোয় সর্বাহই নিয়্নাম্যানী হইরা উঠিরাছে। জগতে এরপ দৃষ্টান্ত অল্প কোথাকেই লক্ষ্য করেন, ধ্বা যুরোপ জাতিগত সমুদর পরিবর্তনের মূলে স্ববিধাকেই লক্ষ্য করেন,

ভাঁহার। বলিতে পারেন যে, ক্ষরির ব্যান্তিসহকারে ভারভবর্ষে আর্থিক-কারণে গোমাংসভক্ষণ রহিত হইরাছে। কিন্তু মমু প্রভৃতি শাল্লের বিধানসন্থেও অন্ত সকল মাংসাহারও, এমন কি, মংভভোজনও ভারত-বর্ষের অনেকস্থান হইতেই লোপ পাইয়াছে। কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই উপদেশ জৈনদের মধ্যে এমন করিরা পালিত হইভেছে যে, তাহা সুবিধার তরক হইতে দেখিলে নিতান্ত বাড়াবাড়ি না মনে করিরা থাকিবার জো নাই।

যাহাই হউক, তত্বজ্ঞান যতদুর পৌছিয়াছে, ভারতবর্ধ কর্মকেও ততদুর পর্যান্ত টানিয়া লইলা গেছে। ভারতবর্ধ তত্ত্বের সহিত কর্ম্মের ভেদ সাধন করে নাই। এইজন্ত আমাদের দেশে কর্মাই ধর্ম। আমরা বলি, মাস্থ্যের কর্মমাত্রেরই চরমলক্ষ্য কর্ম হইতে মুক্তি—এবং মুক্তির উদ্দেশে কর্ম্ম করাই ধর্ম।

পূর্বেই বলিয়াছি, তত্ত্বের মধ্যে আমাদের যতই পার্থক্য থাক্, কর্ম্মে আমাদের ঐক্য আছে। অবৈতাম্বভূতির মধ্যেই মুক্তি বল, আর প্রত-সংস্কার নির্বাণবাসনার মধ্যেই মুক্তি বল, আর ভগবানের অপরিমের প্রেমানন্দের মধ্যেই মুক্তি বল—প্রক্রতিভেদে যে মুক্তির আদর্শই বাহাকে আকর্ষণ করুক্ না কেন, সেই মুক্তিপথে যাইবার উপায়গুলির মধ্যে একটি ঐক্য আছে। সে ঐক্য আর কিছু নর, সমস্ত কর্মকেই নির্জির অভিমুথ করা। সোপান যেমন সোপানকে অভিক্রম করিবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম্ম তেম্নি কর্মকে অভিক্রম করিবার উপায়। আমাদের সমস্ত শাল্পেরাণে এই উপদেশই দিয়াছে এবং আমাদের সমাল এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

যুরোপ কর্মকে কর্ম হইতে মুক্তির সোণান করে নাই, কর্মকেই ক্ষ্য করিয়াছে। এইজন্ম যুরোপে কর্মসংগ্রামের অস্ত নাই—সেধানে কর্ম ক্রমশই বিচিত্র ও বিপুল হইরা উঠিতেছে, ক্লডকার্য্য হওয়। সেখানে সকলেরই উদ্দেশ্ত। মুরোপের ইতিহাস কর্মেরই ইভিহাস।

যুরোপ কর্মকে বড় করিয়া দেখিরাছে বলিয়া কর্মকরাদখনে স্বাধীননতা চাহিরাছে। আমার বাহা ইচ্ছা তাহা করিব—সেই স্বাধীন ইচ্ছা বেখানে অঞ্জের কর্ম করিবার স্বাধীনতাকে হনন করে, কেবল সেই-খানেই আইনের প্রয়োজন। এই আইনের শাসন ব্যতিরেকে সমাজের প্রত্যেকের মধাসন্তব স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। এইজন্ম যুরো-পীন্নসমাজে সমন্ত শাসন ও শাসনের অভাব প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাকে স্বাধীন করিবার জন্মই কল্লিত।

ভারতবর্ধও স্থাধীনতা চাহিয়াছে, কিন্তু সে স্থাধীনতা একেবারে কর্ম্ম হইতে স্থাধীনতা। আমরা জানি, আমরা থাহাকে সংসার বলি, সেথানে কর্ম্মই বস্তুত কর্ত্তা, মামুষ তাহার বাহনমাত্র। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যান্ত্র আমরা এক বাদনার পরে আর এক বাদনাকে, এক কর্ম হইতে আর এক কর্মকে বহন করিয়া চলি—হাঁপ ছাড়িবার সময় পাই না—তাহার পরে সেই কর্ম্মের ভার অভ্যের ঘাড়ে চাপাইয়া-দিয়া হঠাৎ মৃত্যুর মধ্যে সরিয়া পড়ি। এই যে বাদনার তাড়নায় চিরজীবন অস্তবিহীন কর্ম্ম করিয়া যাওয়া, ইহারই অবিরাম দাসত্ব ভারতবর্ষ উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াচে।

 বর্ষ বলে—ভোমরা যাহাকে প্রাপ্তি বল, তাহাতে আনন্দ নাই বটে; কারণ, দে প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের সন্ধানের শেষ নাই। দে প্রাপ্তির আমাদিগকে অন্ত প্রাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়াযায়। প্রত্যেক প্রাপ্তিকেই পরিণাম বলিয়া অম করি এবং তাহার পরে দেখিতে পাই, তাহা পরিণাম নহে। যে প্রাপ্তিতে আমাদের শান্তি, আমাদের সন্ধানের শেষ, এই অমে তাহা হইতে আমাদিগকে এই করে, আমাদিগকে কোনোমতেই মৃক্তি দের না। যে বাসনা সেই মৃক্তির বিরোধী, সেই বাসনাকে আমরা হীনবল করিয়া দিব। আমরা কর্মকে জন্মী করিব না, কর্মের উপরে জন্মী হইব।

আমাদের পৃহধর্ম, আমাদের সন্ন্যাসধর্ম, আমাদের আহারবিহারের সমস্ত নিয়মসংযম, আমাদের বৈরাগী ভিকুকের গান হইতে তত্ত্জানীদের শাস্ত্রবাধ্যা পর্যাস্ত সর্পজ্ঞই এই ভাবের আধিপত্য। চাষা হইতে পণ্ডিত পর্যান্ত সকলেই বলিতেছে—আমরা ছুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়াছি বৃদ্ধিন পুর্বাক মৃক্তির পথ গ্রহণ করিবার জন্ম, সংসারের অস্তহীন আবর্তের আকর্ষণ হইতে বহির্গত হইয়া প্রিবার জন্ম !

সংস্কৃতভাষায় ভবশব্দের ধাতৃগত অর্থ হওয়া। ভবের বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন আমরা কাটিতে চাই। যুরোপ থুব করিয়া হইতে চায়— আমরা একেবারেই না হইতে চাই।

এমনতর ভয়কর স্বাধীনতার চেষ্টা ভাল কি মন্দ, তাহার মীমাংসা করা বৃড় কঠিন। একপ নিরাসক্তি যাহাদের সভাবসিদ্ধ. আসক্ত লোকের সংঘাতে তাহাদের বিপদ্ ঘটিতে পারে, এমন কি, ভাহাদের মারা যাইবার কথা। অপরপক্ষে কলিবার কথা এই যে, মরা বাঁচাই সার্থকভার চরমপরীক্ষা নয়। ফ্রান্স তাহার ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লবে স্বাধীন নভার বিশেষ একটি আন্শক্তি জন্মী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই চেষ্টার প্রায় ভাহার আয়হতাার জো হইরাছিল—যদিই সে মরিড, ভব্ কি ভাহার পৌরব কম হইত ? একজন মজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় একটা লোক প্রাণ দিল—আর একজন তীরে দাঁড়াইয়া থাকিল—তাই বলিয়া কি উদ্ধারচেষ্টাকে মৃত্যুপরিণামের ঘারা বিচার করিয়া বিদ্ধার দিতে হইবে ? পৃথিবীতে আজ সকল দেশই বাসনার অগ্নিকে প্রবল ও কর্ম্মের দৌরাত্ম্যকে উৎকট করিয়া তুলিতেছে; আজ ভারতবর্ষ যদি—জড়ভাবে নহে, মৃঢ়ভাবে নহে—জাগ্রভ সচেতনভাবে বাসনাবন্ধমৃক্তির আদর্শকে, শাস্ত্রির জন্মপতাকাকে এই পৃথিবীব্যাপীরজাক্ত বিক্ষোভের উর্দ্ধে অবিচলিত দৃচ্ছত্তে ধারণ করিয়া মরিতে পারিত, তবে অন্ত সকলে তাহাকে যতই ধিকার দিক্, মৃত্যু তাহাকে অপ্যানিত করিও না।

কিন্তু এ তর্ক এখানে বিস্তার করিবার হান নহে। মোট কথা এই, মুরোপের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ঐক্য হইতেই পারে না, এ কথা আমরা বারংবার ভূলিয়া যাই। যে ঐক্যস্ত্রে ভারতবর্ষের অভীত ভবিষাৎ বিধৃত, তাহাকে যথার্থভাবে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়—রাজবংশাবলীর জন্ত র্থা আক্ষেপ করিয়া বেড়াইলে বিশেষ লাভ নাই। মুরোপীয় ইতিহাসের আদর্শে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, এ কথা আমাদিগকে একেবারেই ভূলিয়া যাইতে হইবে।

এই ইতিহাসের বহুতর উপকরণ যে বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ হইরা আছে, দে বিষরে কোনো সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে বহুদিনঅনাদৃত এই বৌদ্ধশাস্ত্র যুরোপীর পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইরাছেন। আমরা তাঁহাদের পদাস্থসরণ করিবার প্রতীক্ষার বসিরা আছি।
ইহাই আমাদের দেশের পক্ষে দার্রণতম লজ্জার কারণ। দেশের প্রতি
আমাদের সমস্ত ভালবাসাই কেবল গবর্মেন্টের হাবে ভিক্ষাকার্যের

মধ্যেই আবদ্ধ—আর কোনো দিকেই তাহার কোনো গতি নাই ?
সমস্ত দেশে পাঁচজন লোকও কি বৌদ্ধান্ত উদ্ধার করাকে চিরজীবনের
ব্রত্তস্করপে গ্রহণ করিতে পারেন না ? এই বৌদ্ধশাল্তের পরিচরের
অভাবে ভারতবর্ষের মমত ইতিহাস কাণা হইরা আছে, এ কথা মনে
করিরাও কি দেশের জনকরেক তরুণ যুবার উৎসাহ এই পথে ধাবিত
হইবে না ?

সম্প্রতি প্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বস্থ মহাশর ধ্যাপদংগ্রন্থের অন্থবাদ করিয়া।
দেশের লোকের ক্তজ্ঞতাভাজন হইরাছেন। আশা করি, তিনি এইধানেই ক্ষান্ত হইবেন না। একে একে বৌদ্ধান্ত্রসকলের অন্থাদ
বাহির করিয়া বস্থসাহিত্যের কলঙ্গনোচন করিবেন।

চারুবাবুর প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ এই যে, অনুবাদটি মূলের সঙ্গে একেবারে কথার-কথার মিলাইয়া করিলেই ভাল হর—যেথানে ছর্কোধ হইয়া পড়িবে, সেধানে টীকার সাহায়ে বুঝাইয়া দিলে কোনো ক্ষতি হইবে না। অনুবাদ যদি হানে হানে ব্যাথার আকার ধারণ করে, তবে অক্সার হয়—কারণ ব্যাথায় অনুবাদকের ভ্রম থাকিতেও-পারে—এইজন্ত অনুবাদ ও ব্যাথ্যা হতন্ত্র রাথিয়া দিলে পাঠককে বিচার করিবার অবকাশ দেওয়া হয়। মূলের ধে সকল কথার অর্থ স্থাপাই নহে, অনুবাদে তাহা বথায়থ রাথিয়া দেওয়াই কর্ত্ব্য মনে করি। গ্রহের প্রথম লোকটিই তাহার দৃষ্টাস্কস্থল। মূলে আছে—

मनाभूसकमा वन्ना मनारमर्द्धा मनामन्ना-

চাকবাব ইহার অন্বাদে, লিথিয়াছেন:—"মনই ধর্মসমূহের পূর্বাগামী,
মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং ধর্ম মন হইতে উৎপন্ন হয়।" বদি
মূলের কথা গুলিই রাথিয়া লিথিতেন— "ধর্মসমূহ মন:পূর্বাদম, মন:শ্রেষ্ঠ,
মনোমর", তবে মূলের অস্পষ্টতা লইয়া পাঠকগণ অথ চিন্তা করিতেন।

"মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" বলিলে ভাল অর্থগ্রহ হয় না, স্বভরাং একপ স্থলে মূল কথাটা অবিকৃত রাথা উচিত।

> অকোছি মং অবোধি মং অজিনি মং অহাসি মে। বে তং ন উপযুহস্তি বেরং তেম্পদম্ভতি॥

ইহার গ্রন্থবাদে আছে:—"আমাকে ভিরন্থার করিল, আমাকে প্রায় করিল, আমার দ্রা অগহরণ করিল, এইরপ চিন্তা বাহারা মনে স্থান দেয় না, তাহাদের বৈরভাব দূর হইরা বার।"

"এইরপ চিস্তা ৰাহারা মনে হান দের না" বাক্যটি ব্যাখ্যা, প্রাকৃত অন্থবাদ নহে—বোধ হয় "বে ইহাতে লাগিয়া থাকে না" বলিলে মূলের অন্থগত হইত। অর্থস্থগমতার অন্থরোধে অতিরিক্ত কথাগুলি ব্যাকেটের মধ্যে দিলে ক্ষতি হয় না—যথা, "আমাকে গালি দিল, আমাকে মারিল, আমাকে জিতিল, আমার (১ ধন) হরণ করিল, ইহা বাহারা (মনে) বাঁধিয়া না রাথে, তাহাদের বৈর শাস্ত হয়।"

এই গ্রন্থে মূলের অধ্যয়, সংস্কৃত ভাষান্তর ও বাংলা অমুবাদ থাকাতে ইহা পাঠক্দের ও ছাত্রদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইরাছে। এই গ্রন্থ অবলয়ন করিলে পালিভাষা অধ্যয়নের বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

এইখানে ৰলা আবশুক, সম্প্রতি ত্রিবেণী কণিলাশ্রম হইতে প্রীমৎ হরিহরানল স্বামী কর্তৃক ধ্যাপদং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার জাতুবাদিত হইরাছে। আশা করি, এই গ্রছধানিও এই ধর্মশান্ত প্রচারের সাহাব্য ক্রিবে।

## বিজয়।-সন্মিলন।

ৰাংলাদেশে কতকাল হইতে কত বিজয়া দশমীর পরে বরে বরে প্রীতিস্থিলনের স্থালোত প্রবাহিত হইরা গেছে কিন্তু অন্ত এথানে এই যে মিলনসভা আহত হইরাছে আশা করি আমাদের দেশের ইতিহাসে এই সভা চিরদিন অরণীয় হইরা থাকিবে। আশা করি আজ হইতে বাংলাদেশের বিজয়া-স্থালন যে একটি নৃতন জীবন লইয়া অপুর্কভাবে পরিপ্তাই হইরা উঠিল সেই জীবনধারা কোনো হুর্দিনে কোনো স্থায়কালেও বেন শীর্ণ না হয়;—আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বে মিলন উৎস বিধাতার সঙ্কেতমাত্রে আমাদের দেশের পাষাণ-চাপা হৃদয় ভেদ করিয়া আজ অকত্মাৎ উচ্ছৃসিত হইরা উঠিল, আমাদের পাণে কোনো অভিশাপ কোনোলন তাহাকে যেন শুক না করে।

এতদিন বিজয়া-মিলনের সীমাকে আমরা সঙ্কীর্ণ করিরা রাধিয়াছিমাম।—যে মিলন আমাদের সমস্ত দেশের অথপ্ত ধন তাহাকে
আমরা ঘরে ঘরে থপ্তিত করিয়া বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম;— বিজয়া-মিলনকে কেবল আমাদের আত্মীয়বল্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছিলাম; এ কথা ভূলিয়াছিলাম যে, যে উৎপব আমাদের সমগ্র দেশের
উৎপব সেই উৎপবে দেশের লোককে ঘরের লোক করিয়া লইতে হয়—
সেই উৎপবের দিনে শরতের অয়ান আলোকে স্বর্গমপ্তিত এই যে
নীলাকাশ ইহাই আমাদের গৃহের ছাদ, সেই উৎপবের দিনে শিশিরখোত
নবধান্তশ্রামাল এই নদীমালিনী ভূমি ইহাই আমাদের গৃহপ্রালপ,
যাঙালী জননীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কেহ একটি একটি করিয়া
বাংলা কথা আবৃত্তি করিতে শিথিয়াছে সেদিন সেই আমাদের বন্ধ, সেই
আমাদের আপন—এতকাল ইহাই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়া আমাদের মিলনের মহাদিন বংসরে বংসরে আসিয়া বংসরে বংসরে ফিরিয়া গেছে—সে তাহার সম্পূর্ণ সফলতা রাখিয়া বার নাই।

একাকিনী যমুনা যেমন বছদুর যাত্রার পরে একদিন সহসা বিপুল বারা গলার সহিত মিলিত হইয়া ধয় হইয়াছে পুণ্য হইয়াছে—তেমনি আমাদের বাংলাদেশের বিজয়ামিলন বছকাল পরে আজ একটি দেশপ্রাবী স্তব্হৎ ভাবপ্রোতের সহিত সলত হইয়া সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল। আজ হইতে এই উভয় ভাবধারা যেন মিলিত গলাযমুনার মভ আর কোনোদিন বিভিন্ন না হয়। আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন যেন এক উৎসবের মধ্যে আদিয়া সলত হয়। আজ হইতে প্রতি বৎসরে এই দিনকে কেবল বান্ধব-সমিলন নহে আমাদের জাতীয় স্থিলনের এক মহাদিন বলিয়া গণ্য করিব।

ষাহা স্থামাদের চিরপরিচিত তাহাকে স্থামরা যথার্থভাবে চিনিনা এমন ঘটনা আমাদের নিজের জীবনে এবং জাতীয় জীবনে অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকে একাস্তই জানি বলিয়া মনে করি—হঠাৎ একদিন ঈশ্বর আমাদের চোথের পদ্দা সরাইয়া দেন— অমনি দেখি বে তাহাকে এতদিন বৃঝি নাই—দেখি বে আজ তাহার সমস্ত তাৎপর্য্য একেবারে নৃতন করিয়া উদ্দীপ্ত হইল। সেইরূপ ঈশবের রূপায় আজ বিজয়ার মিলনকে আমরা নৃতন করিয়া বৃঝিলাম— এতদিন স্থামরা তাহার যথাযোগ্য আয়েয়জন করি নাই—যাহাকে সিংহাসনের উপরে বসাইয়াছি। আজ বৃঝিয়াছি বে মিলন আমাদের ঘরের দাওয়ার উপরে বসাইয়াছি। আজ বৃঝিয়াছি বে মিলন আমাদিগকে বর দান করিবে, জয় দান করিবে, অভয় দান করিবে সে মহামিলন গৃহপ্রাঙ্গনের মধ্যে নহে, সে মিলন দেশে। সে মিলনে কেবল মাধ্যায়স নহে, সে মিলনে জনীপ্ত স্থায় তেজ আহে—তাহা কেবল সৃত্তি নহে তাহা শক্তি দান করে।

बसुर्गन, आब आमारित द्वारित श्रीत (व क्यान क्रिया ग्रिया राहि সেই অভাবনীয় ব্যাপারের বার্ত্তা বাংলায় কাহাকেও নৃতন করিয়া শুনা-ইবার নাই। এতদিন আমরা মুখে বলিয়া আসিয়াছি জননী জন্ম-ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়দী-কিন্ত জন্মভূমির পরিমা বে কতথানি তাহা আৰু আমাদের কাছে বেমন প্রত্যক্ষ হইরা উঠিয়াছে তেমন কি পুর্বের আর কথনো হইয়াছিল ? এ কি কোনো বক্তুতায় কোনো উপদেশে ঘটিয়াছে ? তাহা নহে। বলবাবচ্ছেদ একটা উপলক্ষ্য অৱপ হইয়া সমস্ত বাঙালির জদয়ে এক-আবাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের रयन এक है। एता हु हिया राग - अमिन आमता मुट्ट रहेत मरशहे रहा व মেলিয়া দেখিতে পাইলাম বতকোটি বাঙালীর সম্মিলিত স্কারের মাঝ-থানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশে চির-দিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অথও স্বরূপ আমরা আর কথনো দেখি নাই। সেইজন্তই আমাদের সন্তোজাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর মাতৃদুষ্টিপাত হইবামাত্রই এমন অনায়াদেই বাঙালী বাঙালীর এত কাছে আসিয়া পড়িল-মামাদের ত্রথ ছাথ, বিপদ্ সম্পদ্ মান অপমান যে, আমাদের সেই এক মাতার চিত্তেই আঘাত করিতেছে এ कथा वृक्षिण आमारित आत कि हुमां विनय हहेन ना। तिरुक्ष अहे আৰু আমাদের চিরগুন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে—আমাদের চিরপ্রচলিত সামাজিক উৎসবগুলি কেবলমাত্র পারিবারিক সন্মিলনে আমাদিগকে তৃপ্ত করিতেছে ना-आनत्मत्र मित्न ममछ (मर्भत्र अञ्चामारम्त्र शृह्वात चाक व्यर्गन মুক্ত হইয়াছে। আৰু হইতে আমাদের সমন্ত সমাজ যেন একটি নৃতন ভাংপর্যা গ্রহণ করিভেছে। আমাদের পার্হহ্যা, আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম, আমাদের সমাজধর্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে—সেই বর্ণ च्यामारतत समस्य रतरामत नव च्यामाधानीश कारखब वर्ग। यस हरेन अहे ১৩১২ শান,— বাংলাদেশের এমন গুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবনধারণ করিয়া আছি আমরা ধন্ত হইলাম।

বন্ধগণ, এতদিন খদেশ আমাদের কাছে একটা শক্ষাত্ত একটা ভাবমাত্র ছিল--আশা করি আজ তাহা আমাদের কাছে বস্তুগত স্ত্যরূপে উজ্জ্ব হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, যাহাকে আমরা স্ত্যরূপে নালাভ করি তাহার সহিত আমামরা যথার্থ বাবহার ভাপন করিছে-পারিনা, তাহার জন্ম ত্যাগ করিতে পারি না, তাহার জন্ম তঃথয়ীকার করা আমাদের পক্ষে ত:সাধ্য হয়। তাহার সম্বন্ধে যতই কথা শুনি যতই কথা কই সমস্তই কেবল কুহেলিকা সৃষ্টি করিতে থাকে। এই যে বাংলা দেশ ইহার মৃত্তিকা ইহার জল ইহার বায় ইহার আকাশ ইহার বন ইহার শস্তক্ষেত্র লইয়া আমাদিগকে সর্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, যাহা আমাদের পিতাপিতামহুগণকে বছুষুগ হুইতে লালন করিয়া আসিয়াছে যাহা আমাদের অনাগত সন্তানদিগকে বক্ষৈ ধারণ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া আছে. যে কল্যাণী আমাদের পিতৃগণের অমর কীর্ত্তি অমুতবাণী আমাদের জন্ম বহন করিয়া চলিয়াছে তাহাকে যেন সভ্য পদার্থের মতই সর্বতোভাবে ভাল বাসিতে পারি. কেবলমাত ভাবরসসম্মোগের মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষ করিয়া না দিই। আমরা যেন ভাল বাসিয়া ভাছার মৃত্তিকাকে উর্বরা করি তাহার জলকে নির্মাল করি, তাহার বায়কে নিরাময় করি, তাহার বনস্থলীকে ফলপুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নরনারীকে মনুষ্যবলাভে সাহায্য করি যাহাকে এমনি সভারপে আনি ও সভারপে ভালবাসি ভাহাকেই আমরা সকলদিক দিয়া এমনি করিয়া সাজাই সকলদিক হুইতে এমনি করিয়া দেবা করি এবং সেই আমাদের সেবার সাম্প্রী প্রাণের ধনের জন্ত প্রাণ দিতে কুন্তিত হইনা।

আমি যে একা আমি নহি; আমার যেমন এই কুলে শরীক,...

তেমনি আমার বে একটি বৃহৎ শরীর আছে, আমার দেশের মাটি জল আকাশ যে আমারই দেহের বিস্তার, তাহারই স্বাস্থ্যে যে আমারই স্বাস্থ্য, আমার সমস্ত স্বদেশীদের স্থুখত:খমর চিত্ত বে আমারই চিত্তের বিস্তার, তাহারই উন্নতি বে মামারই চিন্তের উন্নতি এই একাস্ত সভ্য ৰঙদিন আমরা না উপলব্ধি করিয়াছি ততদিন আমরা ছভিক্ষ হইতে -ছভিকে দুৰ্গতি চুইতে দুৰ্গতিতে অবতীৰ্ণ হইয়াছি ততদিন কেবলি স্মামর। ভরে ভীত এবং অপমানে লাঞ্ছিত হইয়াছি। একবার ভাবিয়া ্দেখুন আবাজ্ব যে বছদিনের দাসত্ত্ব পিষ্ঠ অল্লাভাবে ক্লিষ্ট কেরাণী সহসা অপুমানে অস্হিষ্ণু হইয়া ভবিষ্যতের বিচার বিদর্জন দিয়াছে তাহার কারণ কি 
 তাহার কারণ তাহারা অনেকটা পরিমাণে আপনাকে সমস্ত বাঙালীর সৃহিত এক বলিয়া অমুভব করিয়াছে। যতদিন তাহার। নিজেকে একেবারে স্বতন্ত্র বিচিন্ন বলিয়া জানিত ততদিন তাহারা ভুল জানিত, ইহাই মারা। এই মারাই তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করিয়াছে অবস্মানিত করিয়াছে। মা**নু**ষ যে মৃত্যুকে ভয় করে সেও এই ভ্রমৰশতই করে। সেমনে করে আমি বুঝি স্বতম্ভ স্কুতরাং মৃত্যুতেই অমামার লোপ। কিন্তু নিজেকে সকলের সহিত মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিলেই মুহুর্ত্তের মধ্যে মৃত্যুভয় দূর হইয়া যায় কারণ তথন আমি জানি সকলের সঙ্গে আমি এক, সকলের জীবনের মধ্যেই আমি জীবিত। এই সৃত্য উপলব্ধি করিয়াই জাপানের শতসহস্র বীর দেশের জন্ম অনায়াদে আপনার প্রাণ উৎদর্গ করিয়াছে। আমর। যে নিজের প্রাণটাকে টাকার থলিটাকে একাস্ত আগ্রহে আঁকডিয়া বসিয়া গাকি নিজেকে একা বলিয়া জানাই ইহার একমাত্ত কারণ। যদি আজ আমি সমস্ত দেশকেই আমি বলিয়া জানিতে পারি তবে আমার ভয়কে অসামার লোভকে দেশের মধ্যে মুক্তি দান করিয়া দেবস্থ লাভ করিতে সারি, অসাধ্য সাধন করিতে পারি। তথন যে নিতান্ত কুত্র সেও

बुह्द इब, यि निकास पूर्वन त्म अन्त गरेबा केटिं। आम केकिना পরে আমরা বাংলা দেশে এট সতোর আভাস পাইরাছি! সেই জন্ত ষাচার কাচে যাহা প্রত্যাশা করি নাই তাহাও লাভ করিলাম। সেইজন্ম আমরা আপনাতে আপনি বিশ্বিত হইয়াছি. সেইজন্ম আজ আমাদের বাঙালীর চিত্তসন্মিলনের ক্ষেত্র হইতে ঘাঁহারা পুথক হইয়া আছেন তাঁহাদের ব্যবহার আমাদিগকে এমন কঠোর আঘাত क्रिकार्ड, याँशाह जब भारेखाइन, विश्व क्रिकार्डिन, प्रकन मिक বাঁচাইবার জন্ম নিক্ষণ চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের অস্তবের অবজ্ঞা এমন চুর্নিবার বেগে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। অসমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাদে অভ্যন্ত ছিলেন তাঁহারা বিলা**স** উপকরণের জন্ম লজ্জিত হইতেছেন, যাঁহাদিগকে চপলচিত্ত বলিয়া ভানিতাম তাঁহারা কঠিন ব্রত গ্রহণ করিতে কণ্ডিত হইতেছেন না. যাঁহারা বিদেশী আডম্বরের অগ্নিশিখার পতকের মত ঝাঁপ দিরাঁছিলেক তাঁহাদিগকে সেই সাংঘাতিক প্রলম্বনীপ্তি আর প্রলব্ধ করিতেছেনা। ইহার কারণ কি ? ইহার-কারণ আমর। সত্য বস্তর আভাস পাইয়াছি সেই সত্যের আবির্ভাব মাত্রেই আমরা বৃহৎ হইরাছি বলিষ্ঠ হইরাছি।

এখন ঈশরের কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা করি এই সভ্য বেন ক্রমশ উজ্জ্বলতর ইইয়া উঠে এই সভ্যকে বেন আবার একদিন আমাদের শিথিল মৃষ্টি ইইতে অলিভ: ইইতে না দিই; অন্তকার সংঘাত-জনিভ-উত্তেজনা যথন একদিন শাস্ত ইইয়া আদিবে তথনো বেন জীবনের প্রতিদিন এই সভ্যকে আমরা অপ্রমন্ত চিত্তে সকল কর্ম্মে ধারণ ও পোষণ করিতে পারি। মনে রাখিতে ইইবে আল অদেশের অদেশীয়ভা আমাদের কাছে বে প্রভাক ইইয়া উঠিয়াছে ইহা রালার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদে নির্ভন্ন করেন।; কোনো আইন পাশ ইউক বা না ইউক বিগাতের লোক আমাদের কর্মণাজ্ঞিতে কর্মপাক্ত

করুক বা না করুক আমার খদেশ আমার চিরস্তন খদেশ, শামার পিতৃপিতামহের খনেশ, আমার সম্ভানসম্ভতির খনেশ, আমার শক্তিদাতা প্রোগদারা मन्त्रपत्राज्य श्राप्तम् । কোনো আখাদে ভুলিও না. কাছারো মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি সে হস্তকে ভিকাপাত বহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাত্রেবার জ্ঞ সম্পূর্ণ-ভাবে উৎসর্গ করিলাম। আজ আমরা প্রস্তুত হইরাছি। বে পথ কঠিন বে পথ কণ্টকদত্বল সেই পথে যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইরাছি। আৰু যাতারত্তে এখনো মেঘের গর্জন শোনা যায় নাই বলিয়া সমস্টাকে বেন থেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিচাৎ চকিত হইতে থাকে ৰক্স ধ্বনিত হইয়া উঠে তবে তোমরা ফিরিয়োনা ফিরিয়োনা, চর্য্যোগের রক্তচকুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জ্বগৎসমক্ষে অপ্যানিত করিয়োনা। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, ছঃথকে স্বীকার করিয়াই অগ্রদর হইতে হইবে, অতিবিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিঞ্জেকে স্থ্যুৰ্কল করিয়োনা। ধৰন বিধাতার ঝড় আদে ৰক্সা আদে তথন সংযত-বেশে আদে না কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আদে, তাহা ভালমন লাভক্ষতি - জুইই লুইরা আদে। যথন বুহুৎ উল্লোগে সম্বন্ত দেশের চিত্ত বৃত্তকাল নিরুত্তমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয় তথন সে নিতান্ত শাস্তভাবে বিজ্ঞভাবে বিবেচকভাবে বিনীতভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মন্ত্ৰতা থাকেই—তাহার বেগ, তাহার জঃথ, তাহার ক্ষতি আমাদের সকলকেই সহা করিতে হইবে—সেই সমুদ্রমন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়-**(क्ट्रे जामार**मत चौकात कतिया नरेए रहेरत।

হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-স্মিলনের দিনে হৃদয়কে এক-বার আমাদের এই বাংলাদেশের স্ক্তি প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের সাদ্মুল হইতে দক্ষিণে তরজমুধ্ব সম্প্রকৃষ প্রাক্ত, নদীজালজড়িত পূর্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত চিন্তকে প্রদারিত কর। যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণে বরে ফিরিয়াছে ভাহাকে সম্ভাষণ কর—যে রাখাল ধেফুললকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে ভাহাকে সম্ভাষণ কর, শত্মমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইরাছে ভাহাকে সম্ভাষণ কর, শত্মমুখরিত দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইরাছে ভাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহে গঙ্গার নমান্ধ পড়িয়া উঠিয়াছে ভাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কৃল উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের প্রের্বে পশ্চিমে আশান অস্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও,—আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতকনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চক্রমা ছোগংলাধারা অজ্ঞ ঢালিয়া দিয়াছে সেই নিস্তর্ম শুচিফাচির সন্ধ্যাকাশে ভোমাদের সম্মিলিত ক্র্দরের বন্দে মাতরং গীতিধ্বনি একপ্রাস্ত হইতে আর একপ্রাস্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বত্বনেশ্বের কাছে প্রার্থানা কর—

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বারু, বাংলার ফল,
পুণা হউক্ পুণা হউক্
পুণা হউক্ হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ব হউক পুর্ব হউক
পূর্ব হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর বাব, বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাল, বাঙালীর আশা

সতা হউক, সতা হউক
সতা হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক,
এক হউক হে ভগবান ॥